# বঞ্জিস-প্রতিভা



## শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ সম্পাদিত

প্রাথিস্থান :—

রঞ্জন পাব লিশিং হাউস

২০৷২ মোহনবাগান রো,

কলিকাতা

শ্রকাশক :—
শ্রক্তিক চটোপাধ্যায়
গাইকপাড়া রাজবাচি
ক্রিকাড়া

54:000 Ace 02 7004.

> মূল্য ভিম টাকা সর্বস্থিত সংরক্ষিত

> > শনিরঞ্জন প্রেস ২৫৷২ মোহনবাগান রো, ক্লিকাতা হইতে শ্রীপ্রবোধ নান কর্ম্বক মৃক্রিত

# ভূমিক

এই ১৩৪৫ সাল বাঙালীর পক্ষে একটি শ্বরণীয় বংসর। এই বংসর বাঙালী হেমচন্দ্র, বিষমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র—এই তিনটি বাঙালী মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিক উৎসব করিয়াছে ও করিবে। তাহার মধ্যে হেমচন্দ্র ও বিষমচন্দ্রের শ্বরণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, কেশবচন্দ্রের এখনও হয় নাই।

বিষিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী যে সাড়া পড়িয়াছিল, তাহারই পূর্ব্বাভাসম্বরূপ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে উৎস্কুক হইয়া বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি পরমশ্রদ্ধাভাঞ্জন শ্রীযুক্ত হীরেক্রনাথ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম; এবং তাঁহারই পরামর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু-তিথিতে যে উৎসব প্রতিবৎসর পরিষদ-ভবনে হয়, সে উৎসব এবৎসর সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের গৃহে অফুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়া আমাদের অমুগৃহীত করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে গত ৮ই এপ্রিল তারিথে সন্মিলিত উদ্যোগে এখানে বন্ধিম-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই উপলক্ষে যে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল তাহার কমেকটি ও অন্য আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লইয়া এই শ্বতিগ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইহা ছাড়া ঐ অন্তর্চান উপলক্ষে বন্ধিমচন্দ্রের কতকগুলি অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনার পাঙ্লিপি প্রদর্শিত হয়। তাহার মধ্যে আমার পিতামহদেবের প্রদ্ধেয় স্বন্ধ্বদ্ শ্রীযুক্ত হেমেক্সপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় তাঁহার নিকট হইতে প্রদর্শনীর জন্ম নীত রচনাগুলি প্রকাশ করিতে অন্তমতি দিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে Letters on Hinduism ও Debi Chowdhuraniর ইংরেজী অমুবাদ হুইটি সেই অমুসারে প্রকাশিত হুইল। ছুইটি রচনা একখানি খাতারই फ्टेंबिटक लाथा। अनियाणि Letters on Hinduism পজিটিভিস্ট যোগেল্ডচন্দ্র ঘোষকে লেখা এবং ইংরেজী অমুবাদটি সেকালের ছোটলাট শুর চার্লস ইলিয়টের জন্ম করা। এ সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন এখনও রহিয়াছে বলিয়াই মনে করি।

এই ইংরাজী অংশ ত্ইটি পাণ্ট্লিপিতে ঠিক যে প্রকার পাওয়া গিয়াছে সেই প্রকারই ছাপা হইয়াছে। পাণ্ট্লিপি হইতে মনে হয়, বিছমচক্র লিখিবার পর ইহা সংশোধন করেন নাই। গ্রন্থ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তাহা নয়, ছানে ছানে কোন কোন কথা পড়িয়া গিয়াছে, অর্থের সক্ষতির জন্ম তাহা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল। তাঁহার পত্রগুলির ক্রমিক সংখ্যা হইতেও এই কথাই মনে হয়। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অংশ ত্ইটির মধ্যে কিছু কিছু ক্রটিবিচ্যুতি রহিয়া গেল, সেজন্ম পাঠকের নিকট আমরা ক্রমা প্রার্থনা করিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় বাঁহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম

বিশ্বত হেমেজপ্রসাদ ঘোষের কথা মনে আসে। তাঁহার সহিত আমার সহক বিবেচনা করিবা তাঁহার প্রায় বংলাবৃদ্ধকে ও জানবৃদ্ধকে ধপ্রবাদ দেওরা আমার পক্ষে শোভনতার পর্যারে ছান পার না, তাঁহাকে আমার প্রদা জানাইতেছি। এই প্রছে যে যে প্রবদ্ধ প্রকাশিত হইরাছে, তাহার মধ্যে রবীজনাথের কবিতাটি বলীর-সাহিত্য-পরিবদের বিদ্যা-উৎসবে পঠিত হইরাছিল। জীবৃক্ত ব্রজ্জেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবদ্ধটি ও জীবৃক্ত মোহিত্লাল মন্ধ্যারের কবিতাটি প্রকাশের অহমতি দিরা জীবৃক্ত সক্ষনীকান্ত দাস আমার ধপ্রবাদার্হ হইরাছেন। বাকি প্রবদ্ধ বা কবিতাগুলি এখানে অল্পন্তিত বিদ্যা-উৎসবে পঠিত বা এই গ্রন্থের জন্তু লিখিত। পাঙ্লিপি ছুইটির পাঠোজার ও প্রক্ষ সংশোধনে বাহাদের নিকট সাহায্য পাইয়াছি তর্মধ্যে সার্ জীবৃক্ত বহুনাথ সরকার, অধ্যাপক জীবৃক্ত প্রক্ষান্তর ঘোর, অধ্যাপক জীবৃক্ত প্রক্ষান্তর পার্বার নিকট আমার ঋণ অপরিসীয়। পরিশেবে এই প্রন্থের মূল্রণ কার্য্যে 'রঞ্জন পাব্ লিশিং হাউস' বেরপে নানা ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তক্ষপ্র তাহাদের ধ্রুবাদ দিরা এই ভূমিকার উপসংহার করিতেছি।

>**লা আবিন,** ১৩৪৫ পাইকপাড়া রাজবাটা

औविभनहस्य निःश

# ष्र ७१७

# সূচীপত্ৰ

| ••• | শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর        | ••• | ۵          |
|-----|------------------------------|-----|------------|
| ••• | শ্ৰীপ্ৰকৃষচন্দ্ৰ রায়        | ••• | ર          |
| ••• | শ্ৰীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত        | ••• | ૭          |
|     | শ্রীষত্নাথ সরকার             | ••• | >•         |
| ••• | শ্রীমোহিতলাল মন্ত্রদার       | ••• | ১৩         |
| ••• | শ্ৰীহেমেন্দ্ৰপ্ৰসাদ ঘোষ      | ••• | ۶۹         |
| ••• | শ্রীষতীন্ত্রমোহন বাগচী       | ••• | ૭૬         |
|     | শ্রীমোহিতলাল মন্ত্র্মদার     | ••• | oe         |
| ••• | শ্ৰীমতী সফিয়া খাতৃন         |     | 8 <b>¢</b> |
| ••• | শ্রীমানকুমারী বস্থ           | ••• | 89         |
| ••• | এএকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়      | ••• | ¢ >        |
|     | শ্ৰীব্ৰক্ষেনাথ বন্দ্যোপাধ্যা | য়  | 40         |
|     | শ্ৰীসজনীকান্ত দাস            |     | 46         |
| ••• | ৰীবিমলচক্ৰ সিংহ              |     | 16         |
|     |                              |     | 1          |
|     |                              |     | 63         |
|     |                              |     |            |

### । ক্ষিমচন্দ্র

#### রবীজ্ঞনাথ ঠাকুর

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
স্থিশয্যাপার্শে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিক্ত কোথায় বায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
স্পষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মৃষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্তকণা
অন্তর্ম ওঠে না যার, দিনাস্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

দে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বদ্ধিম, কালের যে বর

এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্দ্ধীব স্থাবর।

নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব

চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব

এ বঙ্গের চিত্তক্ষেরে, চলিতেছে সম্মুখের টানে

নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিশ্বৎ পানে।

ভাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ কল্লোলে,

বিদ্ধিম, ভোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।

বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে ভোমার আয়ু গণি,

ভাই তব করি জয়ধ্বনি।

# শ্বতিপূজা

गैथक्ब्राच्य ताग्र

বৃদ্ধি ভারতের নব জাতীয়তার ঋষি; বাঙালীর কৃষ্টি ও প্রসারের অগ্রদৃত। বাংলা সাহিত্যে ও সমাজজীবনে বৃদ্ধি যে আলোকপাত করিয়াছিলেন তাহার জ্যোতিঃ আজও আমাদের পথ দেখাইতেছে। তাঁহার শ্বৃতি-উৎসব বাঙালীর জাতীয় কর্ত্ব্য।

9: 393 Acc 22388 043105

#### বঙ্কিমচন্দ্ৰ

#### बीहीरतसमाथ पर

২৬এ চৈত্র বৃদ্ধিসচন্দ্রের মৃত্যুতিথি। ইং ১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল বৃদ্ধিসচন্দ্র ৫৬ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে তিরোধান করেন। ঐ দিনকে তাহার মৃত্যুদিন না বলিয়া বৈক্ষবী ভাষায় 'বিজয়-বাসর' বলিতে চাই। যিনি বৃদ্ধিসচন্দ্রের মৃত্যুপ্তর্মকক পুরুষ—তিনি কালজয়ী, মৃত্যুপ্তয়—তিনি অজর অমর হইয়া করকাল যশঃশরীরে অবস্থান করেন—তাহার আবার মৃত্যু কি ?

সর্বহর কাল তাঁরে না পারে হরিতে বিজয় দুটায় পদে জেতারে বরিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐরপই জেতা ছিলেন—তিনি সাহিত্যরথীদিগের রথীতম—অপরাজিত জেতা— রথীনাং ত্বা রথীতম্ব্র জেতারম্ অপরাজিতম্।

বন্ধিমচক্র যেদিন জন্মগ্রহণ করেন (১৮৩৮, ২৬এ জুন; বন্ধান্ধ ১২৪৫, ১৩ই আবাঢ়) সাহিত্য-পঞ্জীতে সেটি শ্বরণীয় দিন—ঐ দিন আকাশে কিন্তর-গন্ধর্বেরা নিশ্চয়ই তুন্সুভিধ্বনি করিয়াছিল—দেববালারা অলক্ষ্যে পুশ্বপ্তি করিয়াছিল—স্থর্গে মহোৎসব নিশান্ধ হইয়াছিল।

তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার পরিমাপ করিতে পারি, এমন যোগ্যতা আমার নাই। তিনি কেবল তো উপক্যাস-রাজ্যের অধিরাজ ছিলেন না—তিনি বন্ধ সাহিত্যের একছেত্র সম্রাট্। নবীনচন্দ্রের ভাষার অপপ্রয়োগ করিয়া কেহ কেহ ইদানীং বলিতেছেন বটে—

> "এক রাজা যাবে পুন: অক্ত রাজা হবে সাহিত্যের সিংহাসন শৃক্ত নাহি রবে।"

এ কথা কিন্তু ঠিক নয়—আমার বিশাস, বন্ধিমের রাজাসন চিরকাল শৃশুই থাকিবে এবং পরবর্তীগণ সেই শৃশু সিংহাসনের উপর ছত্ত্ব ধারণ করিয়া রামচন্দ্রের আদর্শ ভ্রাতা অমিতকীর্তি ভরতের মত আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

বছিমচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা নানা খাতে প্রবাহিত হইরা বাংলা সাহিত্যকে শীন ও পুট্ট করিয়াছিল। তিনি 'বন্দদর্শনে'র ছারা সর্বাদসম্পন্ন সাহিত্য স্কটির চেটা করিছেন। তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা যে অনেকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, একথা অসংকোচে বলা যায়। এ সম্পর্কে তাঁহার নিজের কথা এই—

"বেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্ম সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।"

এখানে বিষমচন্দ্র সাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে নিজের 'মজুরদারি'র উল্লেখ করিলেন—
ইহা বিনয়ের পরাকার্চা বটে, কিন্তু এ আত্মমানি অনাবশুক। প্রকৃত কথা এই, বিষমচন্দ্রের
প্রতিভা বছমুখী ছিল—সেই জন্ম তিনি একাধারে কবি, শিল্পী, সমালোচক, সাহিত্যিক, শুপন্তাসিক, প্রতিহাসিক, প্রতাত্ত্বিক, দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মবেতা ছিলেন।

১২৭১ বন্ধান্দে ( ইং ১৮৬৫ ) বন্ধিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপক্তাস 'ছুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম বাংলা মৃদ্রিত রচনা। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার ইংরেজী নভেল Rajmohon's Wife—'Indian Field' নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তথনও এদেশে ইংরেজের একাধিপত্য—আকাশে বাতাসে পাশ্চাত্য ভাবের অবিরত ক্ষরণ। সাধে কি শিক্ষিতের প্রতিভূ হইয়া নিমটাদ বলিয়াছিলেন—'I dream in English'। কিছ শীঘ্রই বন্ধিমচন্দ্রের ঐ মোহ কাটিয়া যায়। তিনিও বোধ হয় স্বর্গত মধুস্থদনের মত বলিয়াছিলেন—

"হে বন্ধ ! ভাগুারে তব বিবিধ রতন— তা' দবে ( অবোধ আমি ) অবহেলা করি' পরধন লোভে মন্ত, করিছ ভ্রমণ পরদেশে, ভিক্ষারভি কুক্ষণে আচরি"

এবং প্রতিক্রিয়ার পূর্ণ আবেগে 'বন্দর্শনে'র অন্তর্গানপত্রে লিথিয়াছিলেন—"আমরা যত ইংরাজী পড়ি, যত ইংরাজী কহি বা যত ইংরাজী লিথি না কেন, ইংরাজী কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম অরপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব। পাঁচ সাড ভাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কথনই হইয়া উঠিবে না।"

ইহার পরও দেখি বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজীর প্রতি অষণা পক্ষপাত জন্ম বালালীকে তীব্র তির্ম্বার করিতেছেন—

"আজিও নাকি কলিকাতায় এমন অনেক ক্লতবিশ্ব নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে খুণা করে,—যে তাহার অহুশীলন করে, তাহাকেও খুণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষাঅহুশীলনে পরাখুখ ইংরেজীনবিশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়।"

ঐ 'ত্র্বেশনন্দিনী' সম্বন্ধে বন্ধিমচন্দ্রের স্নেহভান্সন বন্ধু রমেশচন্দ্র ১৩০১ সনের 'দাহিত্য-পরিষৎ-পুত্তিকায়' এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যখন 'ছুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইল, তখন যেন বন্ধীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি
নৃতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল, সে
বালার্ক কিরণে প্রফুল হইল, সে দীপ্তিতে স্নাত হইয়া স্ততিগান করিল। কলিকাতা ও

তাকা, এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উথিত হইল, বন্ধবাসিগণ বৃঝিল সাহিত্যে
একটি নৃতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে, একটি নৃতন ভাবের স্পষ্ট হইয়াছে, একটি নৃতন চিন্তা
ও নৃতন কল্পনা বিষ্কিচন্দ্রকে আপ্রয় করিয়া আবিভূতি হইয়াছে।"

ইহার পর ১৮৬৬ সালে 'কপালকুগুলা' ও ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হইল। তখন বাঙ্গালী পাঠকের ঐ চমক স্থায়ী বিশ্বয়ের আকার ধারণ করিল। 'কপালকুগুলা' সম্বন্ধে স্থবিজ্ঞ সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিথিয়াছেন—

"এমন অছিত্র, উজ্জ্বল, বাচালতাশৃত্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের স্ক্রাভিস্ক্র রেথায় ওতপ্রোত কাব্যগ্রন্থ বাংলায় নাই।"

'মৃণালিনী'র কথা বিশেষ কিছু বলিব না, তবে 'গিরিজায়া' ও 'দিগ্বিজ্ঞয়' এবং দেশদ্রোহী 'পশুপতি'র অন্তিমের মর্ম ভেদী আত্মপ্লানি বাঙ্গালী পাঠক কোন দিন ভূলিতে পারিবে না।

ইহার পরু ইংরেজী ১৮৭২, গুভ ১লা বৈশাখ, ১২৭৯ সালে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ। 'বঙ্গদর্শন' বাংলা ভাষায় প্রথম সাময়িক পত্র নয় বটে, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে, 'বঙ্গদর্শনে'র পূর্বে কোন বাংলা মাসিক শিক্ষিত সমাজের চিত্তহরণ করিতে পারে নাই। চারি বৎসর মাত্র বিষ্কিম্বন্ধ 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা করিয়াছিলেন—ঐ বর্ষচতৃষ্টয় বঙ্গীয় সাময়িক সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

'বন্দদর্শনে'র প্রথম সংখ্যা হইতে ধারাবাহিকভাবে 'বিষর্ক্ষ' প্রকাশিত হয়। 'বিষর্ক্ষ' অপূর্ব উপস্থাস। যথন ঐ উপস্থাস ইংরেজীতে অন্দিত হইয়া বিলাতে প্রথম পরিচিত হইল, তথন একথানি ইংরেজী সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছিলেন—এ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episode-গুলির সহিত তুলনীয়। আর একজন বলিয়াছিলেন—Sophocles-প্রশীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুলা স্তীচরিত্র কোন সাহিত্যে স্পষ্ট হয় নাই।

ইং ১৮৬৫-তে 'ত্র্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সহিত যদি বন্ধিম-যুগের আরম্ভ ধরা যায়, ভবে ১৮৯৪-তে তাঁহার তিরোধানের সহিত ঐ যুগের অবসান। তথন বন্ধিমচক্রের বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর। (তাঁহার প্রতিভাস্রোতে তথনও ভাঁটা আরম্ভ হয় নাই।) ঐ ৩০ বৎসরের মধ্যে শেষ দশ বৎসর বন্ধিমচক্র বিশেষভাবে ধর্মালোচনায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার 'লেবীচৌধুরাণী', 'নীভারাম'—বিশেষতঃ 'ধর্মতন্ত্ ( অফুশীলন )', 'রুক্চরিত্র' ও 'শীতাভারা' ঐ শুমারের রচনা।

'দেবীচৌধুরাণী'র ঠিক পূর্বর্জী 'আনন্দমঠ'—বিষমচন্দ্রের স্বাঞ্চাত্যবাধ ও স্বদেশান্ধ্রনাণ্ডর মহোজ্জল মূর্ভি। তৎপূর্বে 'বলদর্শনে' প্রকাশিত 'ভারত কলস্ক' প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় দেশপ্রীতির নিদর্শন পাইয়াছিলাম—বিশেষতঃ কমলাকান্তের 'আমার ত্র্গোৎসবে' বোগদান করিয়া মাতৃভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়াছিলাম। সে ত্র্গোৎসব মনে পড়ে কি ? কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিন একটু অধিকমাত্রায় আফিম চড়াইয়াছেন এবং কুহক-স্বপ্ন দেখিভেছেন। দেখিভেছেন—কালের প্রোভঃ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিয়াছে, আর তিনি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া ঘাইভেছেন—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! করিয়া ভাকিভেছেন, 'কোথা মা! কই আমার মা!'

"সহসা স্বর্গীয় বাত্মে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিক্মগুলে প্রভাতারূণোদয়বং লোহিতোজ্জল আলোক বিকীর্ণ হইল—দ্বিশ্ব মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসন্থল জলরাশির উপরে, দ্রপ্রাস্তে দেখিলাম—স্বর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মুগ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনস্তরত্ব-ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্বন্দাভিত দশ ভূজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শক্র বিমর্দিত, পদাল্লিত বীরজন কেশরী শক্রনিস্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কাললোত পার না হইলে দেখিব না—কাল দেখিব না—কাললোত পার না হইলে দেখিব না—দক্ষিত এক দিন দেখিব—দিগ্ভূজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শক্রমদিনী, বীরেজ্রপৃষ্ঠবিহারিণী,—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিভাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাললোতোমধ্যে দেখিলাম, এই স্বর্ণময়ী বন্ধপ্রতিমা!"

"কোধার ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পূজাঞ্চলি দিলাম—ডাকিলাম, 'সর্বমক্লমক্ল্যে, শিবে, আমার সর্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম, অর্থ, ফুংখলায়িকে! আমার পূজাঞ্চলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রতি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পূজাঞ্চলি দিতেছি, তুমি এই অনম্ভলনমগুল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরন্দিনি নববলধারিনি, নবদর্পে দর্শিনি, নবস্বপ্লদর্শিনি! এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্তে, এক কালে, ছাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রস্থৃতি অন্ধিকে! ধাত্তি ধরিত্তি ধনধাক্সদায়িকে! নগাছশোভিনি নগেক্সবালিকে! শরৎক্ষরি চাকপূর্ণচক্রভালিকে! ডাকিব,—সিদ্ধু-সেবিতে সিদ্ধু-পুজিতে,

সৈদ্ধ-মথনকারিণি ! শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণধারিণি ! অনস্তলী অনস্তকালস্থায়িনি ! শক্তি দাও সম্ভাৱে, অনস্তশক্তিপ্রদায়িনি !"

'আনন্দমঠে'র আছোপাস্ত এই ঝনারে মুথরিত—এই স্থবনায় মণ্ডিত। আর 'আনন্দমঠে'র প্রধান চরিত্র—সত্যানন্দ, জীবানন্দ, শাস্তি? এমন দেশপ্রাণ সেবক-সেবিকা—বাংলার জাতীয় জীবনের নির্মাতা বহিমচক্র ভিন্ন কে চিত্রিত করিতে পারিত? তাই 'আনন্দমঠে'র শেবে উচ্ছুসিত কণ্ঠে বহিমচক্র জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—"হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের স্থায় পুত্র, শাস্তির স্থায় কন্তা আবার গর্ডে ধরিবে কি মা!"

শ্বার 'আনন্দমঠে'র প্রাণস্বরূপ আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' ? বাঁহার স্থায়কন্দর হইতে এই মন্দাকিনী-ধারা উৎসারিত হইয়াছিল—যিনি দেশবাসীকে অমোঘ 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন,—আমি বলিতে চাই—তিনি যদি মন্ত্রন্ত্তী ঋষি না হন, তবে ঋষি কে ?

প্রাচীন ভারতের মহীয়সী কীর্তির প্রতি বন্ধিমচন্দ্রের যে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত ছিল, তাহাও ঐ স্বাক্ষাত্যবোধের ফল। উড়িয়ার প্রস্তর-শিল্পে বিমুগ্ধ হইয়া তিনি 'সীতারামে' লিখিতেছেন—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়া ছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রভর মূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল, তারা কি হিন্দু? তথন হিন্দুকে মনে পড়িল। তথন মনে পড়িল উপনিবং, গীতা, রামায়ণ, মহাকারত, কুমারসম্ভব, শকুস্থলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদাস্ভ, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তথন মনে করিলাম হিন্দুক্লে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

কিশোর বয়স হইতে দর্শনশান্তের প্রতি এ অক্ষমের অন্থরাগ। শুনিয়াছি আমার কোনও কোনও বন্ধু বেদান্তকে আমার 'ব্যসন' বলেন। বহিমচন্দ্রের শতবাধিকীর স্থবোগে তাঁহার দার্শনিক মতের একটু নিবিড়ভাবে আলোচনা ও সমালোচনা করিয়া আমি 'দার্শনিক বন্ধিমচন্দ্র' নাম দিয়া একথানি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থের প্রথম চারি অধ্যায় লিখিত হইয়াছে—আরও আট অধ্যায় লিখিতে হইবে। আমার ইচ্ছা ছিল দার্শনিক বন্ধিমচন্দ্র সম্পর্কে এই সভায় আপনাদের সঙ্গে কিছু চিন্তা বিনিময় করি; 'কিন্তু সময়াভাব, বিশেষতঃ আপনাদের ধর্মচূচতির আশকা। সেই জন্ম সংক্ষেপে একটি মাত্র প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিব।

ধর্ম ও দর্শনের এক প্রধান সমস্তা অবতারবাদ। অশরীরী পরমেশরের মন্থ্যপরীর ধারণ সম্ভব কি না? এ দেশের কথা এই—শ্রীভগবান্ আশ্চর্যকর্মা—অরপ হইয়াও বছরুপ,—অরপায়োকরপায় নমো ভাশ্চর্যকর্মণে! নিপট অবৈতী শহরাচার্বের ভাষায় বলি—ভাৎ পরমেশরভাপি ইচ্ছাবশাং মায়াময়ং রূপং সাধকাত্মগ্রহার্থম্ (১।১।২০ ব্রহ্মস্ত্রের ভাষ্য )।

বিষমচন্দ্র 'ক্লুফরিজে' ঐ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—ঈশর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব ? উত্তরে তিনি জিল্ঞানা করিতেছেন—"যিনি ইচ্ছাময় ও সর্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন ? তাঁহার সর্বশক্তিমন্তার এ সীমা নির্দেশ কর কেন ?" অবশ্র যাহার কটাক্ষমাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের স্পষ্ট স্থিতি লয় সাধিত হয়, কেবল একটা কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্ম যে তাঁহাকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, (বিষম্চন্দ্র বলেন) ইহা অসম্ভব কথা বটে। তবে অবতার কেন ?

পূর্ণ আদর্শ ভিন্ন প্রকৃত ধর্মসংস্থাপন সম্পন্ন করা অসম্ভব। জীবের সমক্ষে এই পূর্ণ-আদর্শ প্রদর্শনের জন্মই অবতার স্বীকার করিয়া ভগবানের সাস্ত ও সীমাবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিষমচন্দ্রের নিজের কথায় বলি—

"সম্পূর্ণ ধর্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। \* \* অতএব যদি ঈশ্বর স্বন্ধং সাস্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জ্ঞাই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন।" (ক্লফ্চরিত্র)

বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্থার অলিভার লজ্ ভগবানের অবভার গ্রহণের প্রয়োজন অক্সরূপে সিদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য এতই বিরাট, তাঁহার প্রভাব এতই প্রকাণ্ড যে, তিনি যদি অবভাররূপে নিজেকে সন্থচিত ও সংকীর্ণ না করে কেই ইন, তবে তাঁহার অনাবৃত মুখ দর্শন করিতে পারে না। এই জন্মই খুটানেরা বলেন "No man can see My face and live।" দৃষ্টাস্তম্বরূপ স্থার অলিভার লজ্ রবি ও রশ্মির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, স্বর্য সমস্ত পৃথিবীর প্রাণ—স্ব্যরশ্ম ঘারাই পৃথিবী পুই, বর্ধিত ও সঞ্জীবিত আছে; কিন্ধু কোনদিন যদি স্বর্য নিজের প্রচণ্ড মার্ভণ্ড ম্র্তিতে প্রকটিত হয়েন, তাহার ফলে কি হয় ? সমস্ত পৃথিবী মূহর্ত মধ্যে ভশ্মীভূত হইয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হয়। সাগর, নদী, পর্বত, প্রস্তর, প্রান্তর, তক্ত, লতা, পন্ড, পন্ধী, কীট, পতক—কেইই ক্ষণার্ধ তিন্তিতে পারে না। সেই জন্ম স্বর্থের তেজঃ বামুন্তরের ঘারা প্রশমিত ইইয়া সংর্ত মূর্তিতে রশ্মিরূপে আমাদের গোচর হয়। এই সংর্তির ফলেই স্বর্থের উপকারিতা। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা। সাধারণ মান্তবের তো কথাই নাই, বোধ হয় অত্যন্তম সাধকেরাও তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্ধ, তাঁহার প্রকটিত মহিমা ধারণ করিতে পারেন না। সেই জন্মই তিনি অবতারের রূপে নিজেকে সংবৃত করিয়া, সেই আবরণের মধ্যে নিজের তেজঃ প্রশমিত করিয়া, জীবের নিকট প্রকাশিত হয়েন।

ভার অণিভার লজের কথাগুলি বেশ সৃষ্ঠ । আমাদের দেশে গঙ্গা-অবভরণের যে কাহিনী পুরাণের মধ্যে রক্ষিত আছে, তন্ধারা ঐ কথার সমর্থন হয় । গঙ্গাকে বিফুপাদোত্তা বলে । একদিন সাধকপ্রবর ভঙ্গীরথের আবাহনে ভগবানের আধ্যাত্মিক শক্তি ভূমগুলে গঙ্গারপে অবতরণ করিয়ছিল । কিন্তু সেই শক্তিকে মহুছের ধারণোপযোগী করিবার জন্ম প্রথমতঃ মহাদেবকে জটার মধ্যে সংবৃত করিতে হইয়াছিল এবং পরে জন্মুনির শরীরের মধ্যে সংগোপিত করিতে হইয়াছিল । সেই জন্ম গঙ্গার নাম জাহুবী । এইরূপে বিধানিভিলিত বিফুতেজঃ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তবে গঙ্গা আমাদের ধারণোপযোগী হইয়া পতিতপাবনী হইয়াছেন ।

বিষমচন্দ্রও 'ধর্মতত্ত্ব' এ বিষয়ের ইন্সিত করিয়াছেন—"ঈশর অনস্তপ্রকৃতি—আমরা ক্তপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনস্ত, বিস্তারেও অনস্ত। যে কৃত্র, অনস্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অন্তকরণে চালোয়া থাটান যায়? ··· অনস্তপ্রকৃতি ঈশর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য; কিন্ত ঈশরের অন্তকারী মন্থব্যেরা, অর্থাৎ যাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা বাহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশর মনে করা যায়, তাহারাই সেখানে বাছনীয় আদর্শ হইতে পারেন।"

'দেবীচৌধুরাণী'তে একথা আরও স্পষ্ট করা হইয়াছে—"ঈশ্বর অনস্ত—কিন্তু অনস্তকে কৃত্র হৃদয়পিঞ্জরে প্রতিতে পারি না—সাস্তকে পারি। তাই অনস্ত জগদীশব—হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সাস্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

যাহা হউক এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না। আমার বক্তব্যের মুখ্য কথা এই, বিষমন্থতি বাজালীর নিকট যেন চিরোজ্জল হইয়া থাকে। এই উৎসবের ফলে সে প্রয়োজন যদি অংশতঃও স্থাসিদ্ধ হয়, তবে আমাদের উভোগ-আয়োজন নিম্ফল হইবে না।

### বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রম-বিকাশ

গ্রীযত্তনাথ সরকার

বাদলা ভাষা ও বাদালীর ভাষধারা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, ইহাতে বহিষের কীর্ত্তি কি? তিনি প্রাচী ও প্রতাচীর মধ্যে—ইংলগু ও ভারতের মধ্যে—এক সেতু রচনা করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এ সেতু একদিনে গড়া হয় নাই; তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ ধীরে ধীরে দেখিলে তবে ব্ঝিতে পারা ষায়, কিয়পে এবং কডদিনে এই মহাকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা 'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ্' (১৮৬৩ সালে তাঁহার ২৫ বংসর বয়সে রচিত)। এটি ইংরেজী ভাষায় লেখা এবং ইংরেজী নভেলের ছাঁচে গড়া। তখন তাঁহার মন বিলাতী রহস্তপূর্ণ গয়, যেমন 'কাস্ল্ অব্ অট্রান্টো' প্রভৃতির প্রভাবে আচ্চর, অখচ এই বইখানি বিলাতী নভেলের নকল নহে। দেবদন্ত প্রতিভার চিহ্নই ইহা যে, সে যাহা আহার করে তাহা পরিপাক করিয়া নিজস্ব করিয়া তোলে; যুবক বহিম তাঁহার কল্পনার এই সর্বপ্রথম সন্তানের মধ্যে এমন তুইটি জিনিস দিয়াছেন যাহা বাদালী ভিন্ন আর কেহ দিতে পারে না, যাহা বিহ্ন ভিন্ন আর কেহ এত ফ্রন্সর করিয়া দিতে পারিত না। একটি, বাদালী অন্তঃপুরের দৈনিক দৃষ্য, অপরটি বৃদ্ধিমতী দৃচচরিত্র বাদালী স্তীর দৃষ্টান্ত। আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বিহ্নমের প্রায়্ব সব গ্রাছেই পুক্রব অপেক্ষা স্তীলোকগুলির চরিত্র বেশি সবল, বেশি জীবন্ত, বেশি বিশেষত্ব গুণে ভৃষিত।

আমরা তাঁহার নাম্নকদের অনেক আগে ভূলিব, কিছ তাঁহার নামিকাগুলি পাঠকের মনে যে ছাপ দিয়া গিয়াছে, তাহা কথনও মুছিবে না,—কিছ এ ছুইটা বিষয় বাদে বঙ্কিমের প্রথম উপস্থাদের কাঠামো, গতি ও প্রভাব ঠিক বিলাতী।

তাহার পর তিনি ইংরেজী ছাড়িয়া বাকলা ধরিলেন (প্রভাকরে বাল্য রচনা বাদ দিলাম, দেগুলির জন্ম তিনি অমর হইবেন না)। মাইকেলের মতই ধিকার পাইয়া, বিদেশী সাহিত্যের কাছে ভিক্মার্ম্ভি ত্যাগ করিয়া, মাতার রম্বরাজির দিকে দৌড়িয়া আসিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম বাকলা উপন্থাস 'ত্র্নেশনন্দিনী'ও সেই ইংরেজী দৃষ্টাস্থের প্রভাবে গঠিত। এথানে বলিয়া রাখি যে, এ কথা অসত্য যে 'ত্র্নেশনন্দিনী' 'আইভ্যান্ হো'র ছায়ায় রচিত; কারণ বিনীত আত্মসন্মানে সঙ্ক্চিত দলিত ইছদিক্তা 'রেবেকা' এবং দৃশ্য খাধীন নবাবপুত্রী 'আয়েষা'র মধ্যে কিছুমাত্র চরিত্রগত সাদৃশ্য নাই।

কিছ বহিষের প্রতিভার ক্রমবিকাশের ফলে তাঁহার শেষ উপক্তাসগুলিতে যে অমৃতর্বন পাই, 'ফুর্নেশনন্দিনী'তে ভাহা পাই না; এই অমৃতর্বের উৎস তাঁহার হৃদয়ে, ইহা ভগবদগীতার দান; স্বদেশ-প্রেম ও ধর্মে মতি এই উভয়ের অপূর্ব্ব মিলন সংঘটন করিয়া, তাঁহার প্রতিভায় ও তাঁহার হৃদয়ে এক নৃতন মিশ্র পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে।

তাঁহার গভীর ও বিস্তৃত ইংরেজী শিক্ষার উপর ভগবদ্গীতার প্রভাবের এই ফল। এই জক্ত আমরা তাঁহার পরিপক বয়সের উপক্তাসগুলিতে পাই এমন একটি উপকরণ যাহা তাঁহার যৌবনের গল্পগুলিতে নাই। সেটিকে আদর্শবাদ না বলিয়া উর্জপ্রবাহিনী ভাবধারা বলিলে সহজ হইবে, অর্থাৎ ইংরেজী কথায় idealising element। 'তুর্গেশনন্দিনী', 'বিষর্ক্ষ' খ্ব স্থন্দর গল্প, কিন্তু গল্পমাত্র। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' গল্প বটে, কিন্তু উপক্তাসের অধিক, এগুলি গল্পের ভিতর দিয়া আন্তে আন্তে অদৃশ্রে নিঃশব্দে পাঠকের চিন্তকে দেবলোকে লইয়া যায়, এই মহাকাব্যগুলি সত্য সত্যই প্রমাণ করে যে "স্বর্গে ও মর্প্তো সম্বন্ধ আছে।" বঙ্গমাতার অপার করুণায় তাঁহার অক্ত অনেক বরপুত্র অমর গল্প লিথিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেগুলিতে এরপ কল্পনার মন্দাকিনীপ্রবাহ নাই, তাঁহারা "ত্রিস্রোতসং বহতি ন গগনপ্রতিষ্ঠাং।" কিন্তু বিষ্কিমের শেষ বয়সের উপক্যাসগুলি এই অলৌকিক কার্য্য, এই সাহিত্যিক জাত্বগরী, করে।

একটা সাধারণ দৃষ্টাস্থ দিয়া এই কথাটা ব্ঝাইব, বিষ্কিমের অনেক গল্পেই ডাকাত আছে। 'রাজফ্লোহন্দ্ ওয়াইফ্'এর ডাকাত শুধু ডাকাত, 'রাজসিংহে'র মাণিকলাল পলিটিক্যাল্ ডাকাত। আর সত্যানন্দ, ভবানী ঠাকুর ডাকাত বটে, কিন্তু কত উচুমনা, কত বিভিন্ন শ্রেণীর। তাহারা যেন বর্জাইদ্ টাইপে ছাপা ভগবদগীতা সর্বাদা পকেটে লইয়া বনে পাহাড়ে ঘ্রিয়া বেড়ায়।

অর্থাৎ মনোরম গল্পের ভিতর দিয়া, আমাদের পরিচিত সংসারের কাহিনীর ছবির ভিতর দিয়া, দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত একটা অপরিচিত লোকে, একটা চরমপ্রায় অমাস্থবিক নৈতিক আদর্শে যে পৌছান যায় এবং সেই কাল্পনিক দেবলোকে আমাদের চিত্তের চিরবসতি যে লাভ করিতে হইবে, এই সত্য বন্ধিমের শেষ উপস্থাসগুলির প্রতিপান্থ বিষয়, এবং সেই প্রয়াসে যে তিনি সফল হইয়াছেন তাহার সাক্ষী লক্ষ লক্ষ্পাঠকের হ্লায়।

তাঁহার দেবদন্ত প্রতিভার ক্রমবিকাশের আর এক সাক্ষী তাঁহার ভাষা ( এখানেও তাঁহার প্রথমকার ছোট ছোট রচনা, ঈশ্বর গুপ্তের স্থলে হাতেখড়ির ফলগুলি বাদ দিলাম )।

বৃদ্ধিমের প্রথমকার গল্পে আছে অস্বাভাবিক গান্তীর্য—সংস্কৃত ভাষার প্রভাব তথনও বান্ধনা সাধুরচনায় অপ্রতিঘন্দী, সংস্কৃত কাব্যের বৃক্নী তাঁহার এই রচনাগুলির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়, কিন্তু সাধারণ লোকের, বিশেষতঃ স্ত্রীচরিত্রের কথাবার্ত্তায় নহে,—তাহা প্রথম হইতেই খাভাবিক ছিল। পরে বন্ধিমের ভাষা জনেক নরম জনেক সহজ হইল; লোহবর্ষের দৃঢ়তা ছাড়িয়া দিয়া রক্তমাংসে গঠিত জীবস্ত মানবদেহের খাভাবিক স্পন্দন, ভাবের প্রতি আঘাতে হিলোল যেন পাইল। অথচ কথনও ঠিক বীরবলী ভাষায় পরিণত হয় নাই; শেষ পর্যস্ত সংযম, অভিজাতের উচিত আত্মসন্মান রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল।

বিভাদিগ্গজের কথাবার্ত্তার সহিত 'সীতারামে'র রাজ্যধ্বংসের ঐতিহাসিক্ষুগল, আমাদের প্রিয় বন্ধু শ্রামটাদ ও রামটাদের 'ঢেলে সেজে' খাইতে খাইতে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের গভীর গবেষণা করিবার সময়কার ভাষার তুলনা করুন।

'রাজমোহন্স্ ওয়াইফে'র স্ষ্টেকর্তা অন্তিমে একেবারে বদেশী হইয়া গিয়াছেন।

## বঙ্কিমচন্দ্র

#### শ্রীমোহিতলাল মলুমদার

বাশী আর বাজিল না কতকাল অজয়ের ক্লে,
কীর্জনের হুরে শুধু ভরি' উঠে আকাশ বাতাস
বালালার, সব গানে প্রেমেরই সে দীর্ঘ হাহা-শাস
নদীয়ার নদীপথে মর্মারিল বঞ্ল-মঞ্লে !
ভ্যাজিয়া তমালতল রাধা জালে তুলসীর মূলে
প্রাণের আরতি-দীপ; আধির সে বিলোল বিলাস
ভূলিয়াছে, কাঁদে আর হরিনাম জপে বারো মাস,
কল্পকে কোটে প্রেম, কোটে না সে মনের মৃকুলে !
এমনই সে সারা বন্ধ অলে পরি' হরিনামাবলী
বাদল-বসস্ক-নিশি গোঙাইল উদাসীন-হুথে;
রাখালের বেণুরবে গোঠে মাঠে কাননে কান্ধারে
ধ্বনিল যে মধ্-গীতি তাহারি সে সরস ঝন্ধারে
কৃতিৎ উন্মনা কেহ,—ঘটে বারি উঠিল উছ্লি',
গাঁথিতে পূজার মালা কোন্ ব্যথা গুমরিল বুকে !

মুক্তবেণী জাহ্নবীর ক্রমে পৃথ্য হ'ল সরস্বতী
শাস্ত্র-বালুকার বাঁধে, মত্রে তরে শুকাইল শেবে
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া; এমন মাটির দেশে
জীবনের হাঁচে কেহ গড়িল না প্রেমের মুরতি!
মাতা পুত্র পিতা আছে, আছে পতি আর আছে সতী—
দম্পতী নাহিক' কোথা! নারী শুধু সহচরী-বেশে
পতির চিতায় উঠে, বৈকুঠের স্থল্র উদ্দেশে!
পুরুষ স্বামীই শুধু—নাহি তার প্রেমে অধাগতি।

সন্ধ্যা হ'লে শাখ বাজে গৃহে গৃহে মন্দিরে মন্দিরে,
ঘাট হ'তে ঘরে ফিরে দীপ জালে অরায় বধ্রা;
একে একে উঠে আসে তারকারা আকাশের তীরে,
সমীরণ খলে মৃছ, ফুলগদ্ধে রজনী মধ্রা;
নিজার নিশীথ-খপ্লে জেগে ওঠে বিরহ-বিধুরা
জীয়াইতে মৃত-প্রেম, তম্ল তার বীজনিয়া ধীরে!

এমনই কাটিল যুগ, যুগান্তের নিশা-অবসানে দথিনা-পবন সাথে ভাগীরথী বহিল উজান; হয়ারে দাঁড়াল সিদ্ধু, তার সেই আকুল আহ্বান স্থপনেরে ছিন্ন করি' কি বারতা বিতরিল প্রাণে! উছসি' উঠিল ঢেউ বাঁধা-ঘাটে সোপান-পাষাণে, কুল সে অকুল হ'ল, পিপাসার নাহি পরিমাণ! আকাশ আসিল নামি'—অন্তরীকে কারা গায় গান! দেবতা কহিল কথা চুপি চুপি মাহ্মবের কানে! স্থপনে ছিল না যাহা ধরা দিল তাই জাগরণে—প্রুবের চোথে রূপ—হর-চক্ষে উমা হৈমবতী! সে নহে কিশোরী-বালা, শ্রাম-শোভা নবীনা ব্রত্তী—নহ্পুঞাবদনী রাধা—যমুনায় গাগরী-ভরণে। সে রূপের ধ্যান লাগি' যোগী করে শ্মশানে বসতি—পান করে কালকুট মহাস্থথে, ভরে না মরণে!

সতত স্বাধ্যায়লীল আত্মভোলা গৃহী-ব্রন্ধচারী
পুঁধি হ'তে চোথ তুলি' একদা সে নিজ নারীমুথে
নেহারি' কিসের ছায়া জলাঞ্জলি দিল সব স্থাথ,
কুধায় আকুল হ'ল—প্রাণ যার ছিল নিরাহারী!
গৃহ যার স্বর্গ ছিল সেও সাজে পথের ডিখারী—
মজিল, শেফালি ফেলি' রাগরক্ত রূপের কিংডকে,
মন্দারের মালা ছিঁড়ি' আলীবিষ তুলি' নিল বুকে—
যত জালা তত স্থাধ, তত করে নয়নের বারি।

#### বৃদ্ধিসচন্দ্ৰ

সর্বভ্যাপী বীর যুবা আত্মজয়ে করি' প্রাণ-পণ
সফল সাধনা ভার বলি দিবে নারীপদম্লে—
মৃত্যুর অনলে শেষে সেই দাহ করিল নির্ব্বাণ!
নিজেরি সে পত্নী, তবু আজ দ্র দেবীর সমান—
কিছুতে দিবে না ধরা, পতি-প্রেম গিয়েছে সে ভূলে,
ভারি লাগি' রাজা রাজ্য ঘুচাইল, সর্বান্থ আপন!

বাল্য-প্রণয়ের স্থধা বিষ হ'ল নবীন ষৌবনে,
সাঁতারি' অগাধ জলে, দোঁহে মিলি' করিল উপায়—
নির্ভয়ে ডুবিল যুবা, আর জন দেখে ভয় পায়;
পুরুষ মরিল, নারী ফিরে চলে পতির ভবনে!
শিবিরে নামিছে সন্ধ্যা—অন্ধকার মনে ও ভূবনে,
'কেন বা মরিবে প্রিয় ?' প্রণয়িনী কাতরে শুধায়,
হেন কালে কার ছায়া হেরি' বীর মৃছ মূরছায়—
'মরিতেই হবে' বলি' হানে কর ললাটে স্থনে!
এ নহে কবির ভ্রম, নহে চন্দ্র পথের পন্ধলে,
অথবা সে মৃত্যুলোভী পতক্রের নব বহিস্তভি;
ষেই শক্তি নারীরূপা—বিধি-বিষ্ণু-হরের প্রস্তি—
সেই পুন নিবসিল পুরুষের চিত্তশতদলে;
জীবনেরই যজে সে যে স্বাহা-মত্রে প্রাণের আছতি—
মরা গাঙে ডাকে বান, মৃত্যু মাঝে অয়ত উথলে!

আঁধার আবণ-রাতে কাঁদে কে বা আর্দ্র বায়্বাসে ?—
ধ্লায়-ধ্সরন্তনী, প্রিয়প্রাণহন্তী—পাগলিনী !
পতিরে করিতে স্থবী অশ্রহীনা কোন্ অভাগিনী—
নিমীলিত আঁথি, মৃথ বিষ-নীল—স্থথহাসি হাসে!
শারদীয়া জ্যোৎস্না-রাতি, ভরা নদী, স্রোতে তরী ভাসেতারি 'পরে কাঁদে বীণ, স্বপ্রে তাই শোনে নিশীথিনী!
ভৈরবী-পালিতা যেই—কামে প্রেমে সম-উদাসিনী—
কি স্বেহে, মশানে তার ভাগ্যহত স্বামীরে স্ভাষে!

মাঠ বাট গোঠ হ'তে এ বলের জীবন-জাহ্নবী
বহিল উজানে পুন স্থল্গম দ্র হিমাচলে—
যেথায় তারকা-তলে দেওদার-নমেল-জটবী
রতি-বিলাপের গাখা শরে আজন্ত শিশিরের ছলে;
হর তবু হেরে যেথা মৃশ্বনেত্রে গৌরী-মৃথচ্ছবি—
বৃদ্ধিম চল্লের কলা ভালে তাঁর জনিমেবে জলে!

## বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালা ভাষা

#### **জীহেমেন্দ্রপ্রসাদ** ঘোষ

বিষ্ণচন্দ্র এক স্থলে লিখিয়াছেন—"অন্তবন অপেকা বাক্যবন গুরুতর, সমরাপেকা শিক্ষা অধিকতর ফলোপধায়ী।" পৃথিবীর ইভিহাসে এই উক্তির যাথার্থ্য বছবার বছরূপে প্রতিপর হইয়াছে। শিক্ষা সমরাপেকা ফলোপধায়ী। কিন্তু সেই শিক্ষাও বাক্যবনসাপেক —ভাষার সাহায্য ব্যতীত শিক্ষা-প্রচার ত্বর । বাক্য বতকণ স্থপ্রযুক্ত না হয়, ততকণ তাহার শক্তির বিকাশ হয় না। সেই জন্মই ভাষাকে ভাবপ্রকাশের উপযোগী করিছে হয় এবং বাহারা কোন জাতির ভাষাকে সর্বভাবপ্রকাশক্ষম করেন, তাঁহারা সেই কার্যের নারাই জাতিকে ক্বতক্ষতাপাশে বন্ধ করেন—জাতির নমস্ত হয়েন।

বন্ধদেশে বিষ্ণাচন্দ্র বান্ধালা ভাষাকে যেরপে পুষ্ট ও সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আন্ত সেই ভাষা জড়ছমূক্ত হইয়া আনন্দে উচ্ছলিত, আবেগে উচ্ছুসিত, বিষাদে বিকৃঞ্চিত, লক্ষায় বিকৃষ্টিত, বিধায় বিচলিত, ক্রোধে বিকম্পিত হয়। আজ সেই ভাষা—কোথাও জ্যোৎলালোকপ্লাবিত নীলাম্বরতলে বসস্কবায়্বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিতবক্ষ শ্রোতস্বতীর মত বহিয়া যায়: থাবার কোথাও তাহা "বর্ষারাশিপ্রমথিতা" পরিপূর্ণা শ্রোতস্বতীর মত বৃক্ষলতাতৃগশোভিত বেলাভূমি ভক্ষ করিয়া কলনাদে প্রবাহিত হয়। তাহা "সাগরবং-হুদয়োখিত বিলোল তর্জমালায় সংকৃষ্ধ—ইহার প্রবল বেগ, ত্রস্ত কোলাহল, বিলোল উদ্মিলীলা—আর ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনস্ত আলোকচ্ন-প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া"—মনোরম।

এই ভাষা বহিমচন্দ্রের সৃষ্টি বলিলেও বলা যায়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যিকদিগের ভাষার সহিত তাঁহার বিবিধ রচনার উপযোগী বিবিধ প্রকৃতির ভাষা লক্ষ্য করিলেই তাহা বৃঝিতে পারা যায়। তাঁহার পূর্ববেত্তীদিগের ভাষার বিক্লমে যিনি প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, বহিমচন্দ্র তাঁহার সেই কার্য্য "অকয়কীর্ত্তি" বলিতে কিছুমাত্র বিধায়ভব করেন নাই।

বৃদ্ধিমচন্দ্ৰ বালালা সাহিত্যে সেই বিদ্ৰোহী "টেকটাদ ঠাকুরে"র স্থাননির্দ্দেশপ্রসদে
যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার মত—অথগুনীয় মত—বৃদ্ধিতে পারা যায়।
ভিনি লিখিয়াছিলেন:—

"এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষামাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্রক।
কিছু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, তাঁহাদের বিবেচনায় যভ

আর লোকে তাঁহাদিগের ভাষা ব্রিভে পারে, ততই ভাল অন্তে তাঁহার প্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মললকর হয়। অগত ক্থবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

"প্রাচীনকালে অর্থাৎ এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্বের, বালালায় সচরাচর সংস্কৃতের কার প্রতই হইত। গছ-রচনা যে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না… মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইলে গভ বাদালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের গছা-লেখক। তাঁহার পর যে গছের স্ষষ্ট হইল, তাহা লৌকিক বান্ধালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি বান্ধালা ভাষা তুইটি স্বতম্ব বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এন্থলে সাধু বলিতে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে গুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'থয়ের' বলিতেন না—'থদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রচনা चक्क इष्टेंछ, 'আজা'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ 'শ্বতে' নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না— 'क्ना' वनिष्ठ इहेरव । 'क्ना' वना इहेरव ना—'ब्रखा' वनिष्ठ इहेरव । क्नाहारत विश्वा 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেথিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ 'শিশুমার' অর্থ জানে না; স্বভরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গওগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত ভাষা আরও কি ভয়দ্বর ছিল, তাহা বলা বাছল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তথনই বিনুপ্ত হইত ; কেন না, কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাদালা সাহিত্যের কোন শ্রীর্থন হইত না।

"এই সংস্থৃতাস্থুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশরচন্দ্র বিভাসাগর ও অক্ষরকুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্থার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্থৃতাস্থুসারিণী হইলেও তত তুর্কোধ্যা নহে। বিশেষতঃ বিভাসাগর মহাশরের ভাষা অতি স্থুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্কে কেহই এরপ স্থাধুর বাজালা গছ লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজনবোধগম্যা ভাষা হইতে ইহা জনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষার ব্যবহার হইত
না বলিয়া ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে
চলিত না। গছে ভাষার ওজ্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী
হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিছাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমৃষ্
হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই
বাজালা সাহিত্য পূর্ব্যয়ত স্থীণ পথেই চলিল।"

আরও এক বিপদ ছিল—সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তদধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল।

বৃদ্ধিমচন্দ্ৰ অকুষ্ঠ কণ্ঠে বৃলিয়াছেন :---

"এই তুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীটাদ মিত্রই বান্ধালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বান্ধালীর বোধগম্য এবং সকল বান্ধালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণমনে ব্যবহার করিলেন।…'আলালের ঘরের ত্লাল' বান্ধালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মর্পীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিশ্বতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের ত্লালে'র বারা বান্ধালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বান্ধালা গ্রন্থের বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিশ্বতে হইবে কি না সন্দেহ।"

'আলালের ঘরের ত্লালে'র ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা বিষমচন্দ্র বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তিনি তথাপি উহার উচ্চুসিত প্রশংসা করিয়াছেন—অক্সত্র বলিয়াছেন—" 'টেকটাদ ঠাকুর' প্রথমে এই বিষর্কের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ভাবিলেন, বালালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গছগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 'আলালের ঘরের ত্লাল' প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বালালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুক্ষ তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

যিনি বিজ্ঞোহী, তাঁহার বিজ্ঞোহঘোষণার উদ্দেশ্তে মুগ্ধ হইয়া বহিমচক্র সেই প্যারীটাদ মিত্রকে পথিপ্রদর্শকের প্রশংসায় সম্মানিত করিয়াছিলেন।

ভাষা সহক্ষে বহিমচন্দ্রের ধারণা ও মত অভ্রাস্ত ও দৃঢ় ছিল বলিয়াই তিনি নানারূপ বিক্লম সমালোচনা অনায়াসে উপেকা ও অবজ্ঞা করিয়া ভাষার সংস্কারসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শেষ উপস্থাস 'রাজসিংহ' রচনাকাল পর্যন্ত তিনি ভাষার সংস্কার ও প্রসাধনসাধনে বির্ভ হয়েন নাই। যাঁহারা 'তুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'রাজসিংহ' পর্যন্ত মনোষোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ব্ঝিতে বিলম্ব হয় নাই, তিনি ভাষা থেমন সরল তেমনই শক্তিশালী করিতেই স্থাপনার উল্লম প্রযুক্ত করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধিমচন্দ্রের ভাষা যে বিশুদ্ধির ও সৌন্দর্য্যের জন্ম বিশেষ প্রশংসনীয়, তাহা সংস্থৃতাস্থ-সারী ভাষার অস্থ্যাপীরা প্রীতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। রামগতি ক্যায়রত্ব বৃদ্ধিচন্দ্রের ভাষা 'আলালী' ভাষার সহিত প্রায় একপর্য্যায়ভূক্ত করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"'হতোম পেচা' বল, 'মুণালিনী' বল—পদ্ধী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি—কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসন্থচিত মুখে কথনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লক্ষাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে; ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভলী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লক্ষাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিভালয়ের পুত্তক-নির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুত্তককে পাঠ্যরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন কি? বোধ হয় পারিবেন না। কেন পারিবেন না ?—ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে, ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয় এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লক্ষা বোধ হয়।"

যিনি 'আলালের ঘরের তুলালে'র ভাষার সহিত 'মুণালিনী'র ভাষার প্রভেদ ব্ঝিতে চাহেন না, তাঁহার কথার গুরুত্ব যেরপই কেন হউক না, সে সময়ে যে 'মুণালিনী'র মাজ্ঞিত ভাষাও কেহ কেহ গাজীর্ঘ্যক্ষিত মনে করিতেন, তাহার প্রমাণে আমরা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তির উল্লেখ করিতে পারি। তিনি একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি যখন বহরমপুর কলেজে অধ্যাপক এবং বহিমচন্দ্র তথায় অক্ততম ডেপুটি ম্যাজিট্রেট, সেই সময় একদিন অপরাক্লে একত্র ভ্রমণকালে ভাষার আলোচনাপ্রসক্ষে তিনি বহিমচন্দ্রকে বলেন, বহিমচন্দ্র ভাষা সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্ম হয়তো তাহার গাজীর্ঘ্য ক্রি করিতেছেন। বহিমচন্দ্র তথন সে কথার কোন উত্তর দেন না; পরে সন্ধ্যাসমাগমে উভয়ে যে যাহার বাসগৃহে যাইবার জন্ম যখন বাজারের মধ্যবর্জী পথে উপনীত হয়েন, তথন বহিমচন্দ্র সহসা তাঁহাকে বলেন—"এই বিপণিশ্রেণী আলোকমালায় স্থসক্ষিতা হইয়া কি স্থন্দর শোভাময়ী হইয়াছে।" গুরুদাসবাব্ এই ভাষাপ্রয়োগে বিশ্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিলে বহিমচন্দ্র হাসিয়া বলেন—"এখন ব্রিলেন, কি জন্ম ভাষা সরল করা প্রয়োজন ?"

গ্রায়রত্ব মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে বৃদ্ধিমচন্দ্র কেবল বলিয়াছিলেন :---

"আমাদের এরপ বোধ আছে বে, সরল ভাবাই শিক্ষাপ্রদ। স্থায়রত্ব মহাশয় কেন সরল ভাবাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিডে পারিলাম না। বোধ হয় বাল্যসংকার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাবার প্রতি তাঁহার বীড-রাগের কারণ নহে।" বে সময় বহিমচন্দ্র তাঁহার ভাষার গঠনে নিযুক্ত ছিলেন, তখনই ভাষা লইয়া মতভেদ ব্যব্দাশ হইয়াছে। ১৮৭১ খুটাবে জন বীমৃদ্ তাঁহার ভারতীয় ব্যাকরণ—'A Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India' রচনা করেন। তাহার উপক্রমণিকাংশে তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে বাজালী লেখকরা হুই ভাগে বিভক্ত—এক দল সংস্কৃতের ভক্ত, অপর দল ইংরেজীর অফ্রাগী। তিনি শেষোক্ত দলের লেখকদিগের মধ্যে প্যারীটাদ মিজের ও কালীপ্রসন্ধ সিংহের ('ছতোম') নামোল্লেখ করিয়া শেষে বলেন:—

"That the Bengalis possess the power as well as the will to establish a national literature of a very sound and good character, cannot be denied, and it is to be hoped that the ponderous highflown Sanskrit style will be laughed out of the field by Tekchand Thakur and his light-armed troops so that Bengalis may write as they talk, and improve their language, not by wholesale importations from the dead Sanskrit, but by adopting and adhering to one standard universal system of spelling, and by selecting from the copious stores of their local dialects such vigorous and expressive words as may best serve to express their thoughts. If the style of any one writer were taken as a model by the rest, a standard would soon be set up, and Bengali would become a literary language."

তিনি তথনই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জাতীয় সাহিত্য-রচনার ক্ষমতা ও আগ্রহ বালালীর আছে, এবং সেই জাতীয় সাহিত্য উৎকৃষ্টই হইবে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, যদি কোন একজন লেথকের রচনারীতি আর সকল লেথক আদর্শরূপে গ্রহণ করেন, তবে অতি শীঘ্রই একটি আদর্শ রচনা-পদ্ধতি পরিণত হৃইবে ও বালালা সাহিত্যিক ভাষায় পরিণতি লাভ করিবে।

ইহাই হইয়াছিল; এবং বন্ধিমচন্দ্রের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি আদর্শরূপে গ্রহীত হইয়াছিল বলিয়াই বালালা ভাষার ও সাহিত্যের ক্রত উন্নতি হইয়াছিল।

আজ বাঁহারা ভাষায় যথেচ্ছা পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তন করিতে আগ্রহলীল হইয়াছেন, তাঁহারা যদি ইহা বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে তাঁহাদিগের সেই আগ্রহের প্রশমন হইবে, সন্দেহ নাই।

আমরা বলিয়াছি, ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ বহিমচন্দ্রের সময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ভখনই স্থামাচরণ প্রকাশাধ্যায় 'কলিকাডা রিভিউ' পত্রে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে একটি বিশ্বভ প্রবন্ধ প্রেকাশ করেন (Bengali, Spoken and Written—1877)। তিনি বহবচন আপন অন্ত "গণ" ব্যবহারের বিরোধী—তিনি বালালার লিলভেদ মানিতে অসমত—তিনি সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা একাদশ বা চন্ধারিংশং বা তৃই শত ইত্যাদি ব্যবহার করিতে দিবেন না—তিনি প্রাতা, কল্য, কর্ণ, তাশ্র, পত্র, পত্র, মন্তক, অন্থ প্রভৃতি ব্যবহার নিবিদ্ধ করিয়া ভাই, কাল, কাণ, সোণা প্রভৃতির ব্যবহার করাইতে প্রয়াসী। বিদ্যাচন্ত্র তাঁহার প্রভাব বালালা ভাষার উপর "দৌরাত্ম" বলিয়াছিলেন। তিনি শ্রামাচরণবাব্র প্রবন্ধ অবলঘন করিয়া বালালা ভাষা সন্ধন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বালালা শব্দ ত্রিবিধ:—

প্রথম,—সংস্কৃতমূলক শব্দ, বালালায় রূপান্তরিত হইয়াছে, বিতীয়,—সংস্কৃতমূলক যে সব শব্দ বালালায় রূপান্তরিত হয় নাই, ভূতীয়,—সংস্কৃতের সহিত সম্পর্কশৃক্ত শব্দ।

শ্রামাচরণবাব্ প্রথম শ্রেণীর শব্দের পরিবর্ত্তে অবিকৃত অর্থাৎ রূপাস্তরিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের বিরোধী। বন্ধিমচক্ষ বলেন:—

"এক্ষণে 'বামণ'ও যেমন প্রচলিত, 'ব্রাহ্মণ'ও সেইরূপ প্রচলিত। 'পাতা' যেরূপ প্রচলিত, 'পত্র' ততদ্র না ইউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। 'ভাই' যেরূপ প্রচলিত, 'ব্রাতা' ততদ্র না ইউক প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার উচ্ছেদে কোন কল নাই, উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া 'মাতা', 'পিতা', 'ব্রাতা', 'গৃহ', 'তাত্র', বা 'মন্তক' ইত্যাদি শব্দ বালালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বালালা দেশে কোন্ চাষা আছে যে, ধাস্ত, পুছরিণী গৃহ বা মন্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না? যদি সকলে বুঝে, তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্ছ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিয়দংশে ধনশৃত্যা হইবে মাত্র। নিদ্ধারণ ভাষাকে ধনশৃত্যা করা কোনক্রমে বাঞ্চনীয় নহে।"

তিনি বলেন, যে সব শব্দের রূপান্তর হয় নাই, কেবল উচ্চারণ বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, সে সব শব্দের আদিম রূপ রক্ষা করাই ভাষার হায়িছের কারণ হয়। "আমরা এমন বলি না যে, 'ঘর' প্রচলিত আছে বলিয়া 'গৃহ' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা 'মাথা' শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া 'মন্তক' শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিছু আমরা এমত বলি যে, অকারণে 'ঘর' শব্দের পরিবর্দ্ধে 'গৃহ', অকারণে 'মাথা'র পরিবর্দ্ধে 'মন্তক', অকারণে 'পাতা'র পরিবর্দ্ধে 'পত্র' এবং 'তামা'র পরিবর্দ্ধে 'তাদ্র' ব্যবহার করা উচিত নহে। আমরা 'আতা' শব্দ উঠাইয়া দিতে চাহি না বটে, কিছু সচরাচর আমরা 'ভাই' শব্দ ব্যবহার করিতে চাই। 'আতা' শব্দ রাথিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্বাবহারে বড় উপকার হয়। 'আত্ভাব' এবং 'ভাইভাব', 'আত্ত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতত্ত্ভয়ের তুলনায় ব্রুষা ঘাইবে যে, কেন 'আত্' শব্দ বাকালায় বক্ষায় রাখা উচিত।"

বে স্থানে অন্ত কোন ভাষা হইতে শব্দ গ্ৰহণ করিতে হয়, সে স্থানে বিষ্কাচন্দ্ৰ সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্ৰহণেরই পক্ষপাতী। স্থামাচরণবাবু বলেন, হিন্দু লেখকরা যে সংস্কৃতের অনুরাগী তাহার কারণ, সংস্কৃতের সহিত ভারতের গৌরব-মুগের স্থৃতি এবং আরবী ও পারসীর সহিত তাহার দাসত্বের স্থৃতি বিজড়িত—"With Sanskrit are associated the days of India's greatest glory, with Persian and Arabic, the days of her defeat, humiliation and bondage. The budding patriotism of Hindus everywhere would therefore naturally eschew Persian and Arabic words as badges of slavery." কিন্তু প্রয়োজনে বাকালায় যে বহু বিদেশী শব্দ গৃহীত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রের 'বিভাক্ষেন্বর' পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে:—

"সম্থ্য সেপাই সব কাতার কাতার।
যোড় হাতে বৃকে ধরে ঢাল তরবার॥
ঘড়ীয়াল তুই পাশে হাতে বালি ঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমড়ী॥
অগ্রেতে আরন্ধবেণী আরন্ধী লইয়া।
ভাটে পড়ে রায়বার যশো বর্ণাইয়া॥"

বিষমচন্দ্রের সংস্কৃত শব্দের প্রতি অমুরাগের অন্ত কারণও তিনি বির্ত করিয়াছেন:—
"ছিন্দী, মারছা<sup>ন</sup>ী প্রভৃতি সংস্কৃতের দৌহিত্তী হইলে হইতে পারে, কিন্তু বাদালা যেন সংস্কৃতের কক্সা বলিয়া বোধ হয়। প্রাকৃতে 'কার্য্যে'র স্থানে 'কচ্ছা' বলিত। আমাদের চাষার মেয়েরাও 'কার্য্যের' স্থানে 'কায্যি' বলে। 'বিত্যুতে'র স্থানে 'বিজ্ঞলি'ও বলি না, 'বিজ্ঞালি'ও বলি না; চাষার মেয়েরাও 'বিত্যুত' বলে।"

তিনি বলেন, যদি ঋণ করিতে হয় তবে চিরকালের "মহাজন" সংস্কৃতের হারস্থ হওয়াই মদল। "প্রথমতঃ সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্বময় শব্দ-ভাগ্তার হইতে বাহা চাও, তাহাই পাওয়া বায়। দিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাদালার সদ্দে ভাল মিশে। বাদালার অন্ধি, মচ্চা, শোণিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নৃতন শব্দ লইলে অনেকে বৃঝিতে পারে; ইংরেজী বা আরবী হইতে লইলে কে বৃঝিবে ? অভএব বেখানে বাদালা শব্দ নাই, সেধানে অবশ্ব সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে।"

বহিমচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালার বড় আদর করিতেন। তিনি সাহিত্যক্ষেরে বাঁহার নিকট আপনার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, সেই ঈশবচন্দ্র গুপ্তকে "অপূর্ব শবকোশলী" বলিয়া তাঁহার ভাষা সহকে বলিয়াছেন:—

"যে ভাষায় ডিনি পছা লিখিয়াছেন, এমন খাটি বালালায়, এমন বালালীর প্রাণের

ভাষায়, আর কেহ পছ কি গছ কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজ্বনিত কোন বিকার নাই—ইংরাজীনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিভদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে।"

বন্ধিমচন্ত্রের নিকট ইহাই ভাষার আদর্শ। কারণ-

"সাহিত্য কি জন্ত ? গ্রন্থ কি জন্ত ? বে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্ত। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয়, এ উদ্দেশ্তে কেহ গ্রন্থ লিখে ना- यि । कथा में इहा, उटव ये जाया में में वार्य निया अधिकार विश्व विष्य विश्व ভাষা ना शास्त्र, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য—তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ তুই চারি জন শব্দপণ্ডিতে বুরুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া তুরুহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি ছুই এক জনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিছ তাঁহাকে পরাপকারক খলস্বভাব পাষ্ঠ বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভাগুার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপায়নের উদ্দেশ্ত নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্ত উদ্দেশ্ত নাই। অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্শ্বগ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপক্লত-ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মমুখ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্বান্ধনের প্রাপ্য ধনকে তুমি এমত হুরুহ ভাষায় নিবন্ধ রাখ যে, কেবল যে কয় জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মছন্তকে তাহাদিগের স্বন্ধ হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেধানে বঞ্চক মাত্র।"

সেই জন্মই বন্ধিমচন্দ্র বিজ্ঞোহী 'টেকটাদে'র প্রশংসা করিয়াছেন। কিছ 'আলালের ঘরের ত্লালে'র ভাষা যে আদর্শ ভাষা নহে, তাহা তিনি জানিতেন এবং জানিয়া তাহা ব্যক্ত করিতেও ক্রটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন:—

"উহাতে গান্তীর্ব্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল সময়ে পরিক্ট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বালালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বালালা সর্বজনমধ্যে ক্থিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়; সে রচনা স্কর্মরণ্ড হয় এবং যে সর্বজনগ্রাহিতা সংস্কৃতান্থবায়িনী ভাষার- পক্ষে প্র্রেভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বালালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নৃহ্ছে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বালালা সাহিত্যের গতি অতিশয় ক্রত চলিতেছে। বাদালা ভাষার এক সীমায় ভারাশহরের কাদ্দরীর অস্থবাদ, স্বার এক সীমায় প্যারীটাদ মিত্রের 'মালালের বরের ছলাল'। ইহার কেহই ম্বাদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'ম্বালালের ঘরের ছলালে'র পর হইতে বাদালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় স্বাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও ম্বপরের মন্ত্রভার দ্বারা ম্বাদর্শ বাদালা গত্তে উপস্থিত হওয়া যায়।"

অন্তত্ত তিনি ইহা আরও স্থম্পট্ট করিয়াছেন:-

"হতোমি ভাষা দরিত্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হতোমি ভাষা নিন্তেব্ব, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হতোমি ভাষা অস্থলর এবং বেখানে অঙ্গীল নয়, সেধানে পবিত্রতাশৃত্য। ...টেকটাদি ভাষা হতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্ত ও করুণ রসের ইহা বিশেষ উপযোগী।...গভীর এবং উন্নত বা চিস্তাময় বিষয়ে টেকটাদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেকারুত দরিত্র, তুর্বল এবং অপরিমার্জিত।"

এইরপ আলোচনার ফলে তিনি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন :---

"বিষয় অন্থসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামাগ্রতা নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই দর্ব্বোৎকৃষ্ট तुरुता। जाहात शत्र जावात मोन्नर्ग, मत्रन्जा এवः म्लहेजात महिज मोन्नर्ग मिनाहरू হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য—সে স্থলে সৌন্দর্য্যের অমুরোধে শব্দের একট অসাধারণতা সহু করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কারক্ষপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেকা স্থম্পট্ট এবং স্থানর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আত্রয় লইবে ? যদি সে পকে টেকটাদি বা হতোমি ভাষায় সকলের অপেকা কার্য্য স্থাসিদ্ধ হয়, তবে তাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেকা বিভাসাগর বা ভূদেব বাবু প্রদর্শিত সংস্কৃতবছল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামাত ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্যাসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিশুয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্কৃট করিয়া বলিতে इटेर्ट्र-एडर्ड्रेड्र रनिवात चाहि, नवर्ड्रेड्र रनिव-जन्म टेश्ट्रिकी, कार्मी, चात्रवि, मःइछ, গ্রাম্য, বন্ধ, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অঙ্গীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে ना। जात्रभत त्महे तहनात्क त्मीन्मर्शिविनिष्ठे कतित्व-त्कन ना, याहा याहा अञ्चलत. মৃত্যুচরিত্তের উপরে তাহার শক্তি অর। এই উদ্দেশুগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় निष हम, तमहे हिंहा दिवार क्या कि विश्वास कार्य क

হইবে। আমরা দেখিরাছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেকা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সরল প্রচলিত ভাষার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃস্কোচে সে আশ্রয় লইবে।"

বাঁহারা বিনা প্রয়োজনে সরল ভাষা বর্জন করেন, তাঁহারাই নিন্দনীয়। সেই জন্মই তিনি সংস্কৃত-ব্যবসায়ী বাঙ্গালা লেখকদিগের নিন্দা করিয়াছেন:—

সরল প্রচলিত ভাষাও যে মার্চ্চিত হইলে শব্দশিলীর হল্তে শক্তিশালী ও স্কর হয়, তাহা আমরা বহিমচন্দ্রের ভাষায় দেখিতে পাই।

রামরাম বহুর 'লিপিমালা' ১৮০২ ঞ্জীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহা যে উদ্দেশ্যে লিখিত, তাহা সরল প্রচলিত ভাষা ব্যতীত সিদ্ধ হইতে পারে না :—

"এ হেন্দুস্থান মধ্যস্থল বন্দদেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অক্টোগ্য দেশীয় ও ঔপদীপীয় ও পর্বাভ্য দ্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক আনেকের অবস্থিতি ও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলগুরীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়া ক্রম হইতে পারেন না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্কবিধ কার্য্যক্রমতাপর হয়েন। এতদর্থে ভূমীয় যাবদীয় লেখাপড়ার প্রকরণ তৃই ধারাতে গ্রাথিত করিয়া লিপিমালা নাম প্রত্বক রচনা করা গেল।"

এই ভাষায় প্রাণ ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই একাস্ক অভাব।

ভাক্তার উইলিয়ম কেরীর 'ইতিহাসমালা' ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার সপ্তম কথার আরম্ভ এইরূপ:—

"পদ্মাবতী নাম নগরীতে মৃক্টমণি নামা এক রাজা থাকেন তিনি ক্লবি বাণিজ্য প্রজাপীড়া হিংসাদি বিবিধোপায় বারা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া ও ধনাশা হইতে নির্ভ না হইয়া এক দিবস সভামগুলীস্থ পণ্ডিতামাত্য প্রভৃতিকে কহিলেন যে ধনভূল্য কোন বস্তু নহে"—ইত্যাদি।

এই ভাষার দৈয়ও সপ্রকাশ।

বৃদ্ধিমচন্দ্র যে স্থানে সরল প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, সে স্থানে ভাহাই স্থান্দর ও শক্তিশালী।

বিষ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ চৈতক্ত লাইত্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন ( ১৩০৯ বলাস্ক ), তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"মাতৃভাষার বদ্ধাদশা ঘুচাইয়া যিনি (বিষমচন্দ্র) তাহাকে এমন গৌরবশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন তিনি বাদালীর যে কি মহৎ কি চিরস্থায়ী উপকার করিয়াছেন, সে কথা যদি কাহাকেও ব্ঝাইবার আবশুক হয় তবে তদপেকা হর্ভাগ্য আর কিছুই নাই।…
তিনি আপনার শিক্ষাগর্কে বদ্ধভাষার প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। একেবারেই শ্রেদ্ধা প্রকাশ করিলেন। যত কিছু আশা আকাক্রা সৌন্দর্য্য প্রেম মহত্ত ভক্তি ঘদেশাহুরাগ—
শৈক্ষিত পরিণত বৃদ্ধির যত কিছু শিক্ষালন চিন্তাজাত ধনরত্ব সমন্তই অকৃষ্টিত ভাবে বদ্ধভাষার হতে অর্পণ করিলেন। পরম সৌভাগ্যগর্কে সেই অনাদরমলিন ভাষার মৃথে সহসা অপূর্ক্ম লন্ধীশ্রী প্রাকৃটিত হইয়া উঠিল। তথন, পূর্কে খাহারা অবহেলা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বদ্ধভাষার যৌবনসৌন্দর্য্যে আরুষ্ট হইয়া একে একে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।"

যে রবীশ্রনাথ বিষমচন্দ্রের "স্কৃচির প্রতি শ্রন্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষ বেদনা-বোধে"র প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি কি একবার ভাবিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন—যে ভাষাকে আমরা মাতৃভাষা বলিয়া জননী সম্বোধন করি, তাঁহার সম্বন্ধে "বদ্ধ্যাত্ব ঘুচানর", তাঁহার "যৌবনসৌন্দর্যো" লোককে আরুষ্ট করার ও শ্রদ্ধা তাঁহার চরণে অর্পণ না করিয়া "হুন্তে অর্পণের" কথায় কি সেই "স্কৃচির প্রতি শ্রুদ্ধা" ব্যক্ত হুইয়াছে ?

তবে তাঁহার উব্জির ফটিতে ব্যথিত হইলেও তাঁহার সহিত সকলেই স্বীকার করিবেন—বৃদ্ধিমচন্দ্র বন্ধভাষার সেবা করিয়া বান্ধালীর মহৎ ও স্থায়ী উপকার করিয়াছেন এবং তিনি বন্ধভাষার প্রতি অন্ধ্রহের ভাবপ্রদর্শনের ধুইতা দ্বণ্য মনে করিয়াছিলেন।

ভাষা-বিষয়ে বৃদ্ধিনত ব্রের সাধনা কিরপ কঠোর, তাহা তাঁহার পুত্তকগুলি পাঠ করিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়—আর তাহাতেই বৃদ্ধিতে পারা যায়, তিনি সর্ব্ব তাঁহার মতের—রচনার ভাষা বিষয়ান্থসারেই নির্দ্ধারিত হইবে—অন্থসরণ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, সেই মত অপ্রান্ত। তিনি ভাষা সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া তবে সিদ্ধান্তে উপনীত হইরাছিলেন। 'তুর্গেশনন্দিনী'র আরম্ভ এইরপ:—

"৯৯৮ वकारमत निमाचरगर একদিন একজন অখারোহী পুরুষ বিশ্বপুর হইতে

জাহানাবাদের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অন্তাচলগমনোভোগী দেখিয়া অখারোহী ক্ষতবেগে অথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। কেন না, সমূথে প্রকাণ্ড প্রান্তর। কি জানি যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকার্টি আরম্ভ হয়, তবে এই প্রান্তরে, নিরাশ্রমে যৎপরোনান্তি পীড়িত হইতে হইবেক। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই স্ব্যান্ত হইল; ক্রমে নৈশ গগন নীল নীরদমালায় আর্ত হইতে লাগিল। নিশারভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্ত-সংস্থিত হইল বে, অখচালনা অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পাছ কেবল বিত্যানীপ্রিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।"

পরে ইহাতে ভাষা সম্বন্ধে "হইবেক" স্থানে "হইবে" করা হইয়াছিল। কিন্তু পাঠ করিলেই বুঝা যায়, ভাষা কেবল তাহার জড়স্থশাপমুক্ত হইতেছে—মুক্তির আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দভাব তথনও লাভ করে নাই।

'কপালকুগুলা' বিষমচক্রের বিতীয় উপস্থাস। ইহা কাব্যের সৌন্দর্যে ওতঃপ্রোত। ইহাতে বিষমচক্র সংস্কৃতবহল ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন এবং ইহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ব্যবহার ভাষাতে লোকের অপ্রীতির উত্তেক হয় নাই। ইহার ভাষার উদাহরণ:—

"পূর্ণচন্দ্রকরলেখা, অথবা হেমাত্ম্ করীটিনী উষা যদি গৌরাজীদিগের বর্ণ-প্রতিমা হয়, তবে নববসন্থ-প্রস্তুত নবচ্তদলরাজির শোভা এই শ্রামার বর্ণের অফরপ বলা যাইতে পারে। স্থকান্তিমধ্যে তৃইটি অনির্বাচনীয় শোভা; প্রথম সর্বব্রগামিনী বৃদ্ধির প্রভাব, বিতীয় মহান্ আত্মগরিমা। তৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বৃদ্ধির করিয়া দাঁড়াইতেন, তথন সহজেই বোধ হইত, ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

ইহার পর 'মৃণালিনী'। এই পুস্তকে অপেক্ষাকৃত সরল ভাষাই ব্যবস্থত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামগতি স্থায়রত্ব মহাশয় বলিয়াছিলেন,—ভাষার জন্ম ইহা পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কৃচিতমুধে পাঠ করা যায় না।

'মৃণালিনী'র পর হইতে ভাষা উত্তরোজর সরল ও সবল হইয়াছে, তবে তাহা সর্ব্বজই বিষয়ভেদে ভিন্নরূপ—বে ভাবপ্রকাশের জন্ম বে ভাষার প্রয়োজন ভাহাই। 'দেবী চৌধুরাণী'তে সরল ভাষায় বর্বাকালের জ্যোৎস্বামধুর রাত্তিতে ত্রিপ্রোতার বর্ণনা অনিন্দ্যস্থন্দর:—

"বর্বাকাল। রাত্তি জ্যোৎসা। জ্যোৎসা এখন বড় উচ্ছল নয়, বড় মধুর, একটু
অন্ধনারমাথা—পৃথিবীর স্থপ্রময় আবরণের মত। ত্তিশ্রোতা নদী বর্বাকালের জলপ্লাবনে ক্লে
ক্লে পরিপূর্ণ। চল্লের কিরণ সেই তীত্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে আবর্ত্তে
কদাচিৎ ক্ল ক্ল তরতে জলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেধানে একটু
চিকিমিকি। কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্লে বীচিভক ইইতেছে, সেধানে একটু ঝিকিমিকি।

তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেধানে জল বড় অন্ধার। অন্ধারে গাছের ফুল ফল পাতা বাহিয়া তাঁত্র প্রোত চলিতেছে, তীরে ঠেকিয়া জল একট্ট তর তর কল কল পত পত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে টাধারে আঁধারে গাঁধারে সেই বিশাল জলধারা সম্প্রাহ্মদ্বানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল কল শব্দ, আবর্জের ঘার গর্জনে, প্রতিহত প্রোতের তেমনি গর্জন; সর্বজ্জ একটা গন্ধীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"

'আনন্দমঠ' ইহারও পরবর্ত্তী রচনা। এই 'আনন্দমঠে'র আরম্ভ :---

"অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্যমধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল; কিন্তু তিন্তির আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। গাছের মাথায় মাথায় পাতায় পাতায় মিশামিশি হইয়া অনস্ত শ্রেণী চলিয়াছে। বিচ্ছেদশৃত্য, ছিদ্রশৃত্য, আলোক প্রবেশের পথমাত্রশৃত্য, এইরপ পরবের অনস্ত সমৃত্র, কোশের পর কোশ, কোশের পর কোশ, পবনের তরঙ্গের উপরে তরক্ষবিক্ষিপ্ত করিতে করিতে চলিয়াছে। নীচে ঘনান্ধকার, মধ্যাহ্রেও আলোক অক্ট্র, ভয়ানক। তাহার ভিতরে কথন মহত্য যায় না। পাতার অনস্ত মর্মার এবং বন্ত পশুপক্ষীর রব ভিন্ন অন্ত শব্দ তাহার ভিতর শুনা যায় না।

"একে এই বিস্তৃত অতি নিবিড় অন্ধতমোময় অরণা, তাহাতে রাত্রিকাল। রাত্রি বিতীয় প্রহর। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার, কাননের বাহিরেও অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না। কাননের ভিতরে তমোরাশি ভূগর্ভস্থ অন্ধকারের স্থায়।

"পশুপক্ষী একেবারে নিশুর। কত লক্ষ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু, কীট, পতৰু সেই অরণ্যমধ্যে বাস করে। কেহ কোন শব্দ করিতেছে না। বরং সে অন্ধলার অন্থভব করা যায়—শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিশুর ভাব অন্থভব করা যাইতে পারে না। সেই অনস্থশুন্ত অরণ্যমধ্যে সেই স্কৃতিভেত্ত অন্ধলারময় নিশীথে সেই অনস্থভবনীয় নিশুরুতামধ্যে শব্দ হইল, 'আমার মনস্কাম কি সিন্ধ হইবে না ?'

"শব্দ হইয়া আবার সেই অরণ্যানী নিজকতায় ছ্বিয়া গেল, তখন কে বলিবে যে, এ অরণ্যথ্যে মহয়শব্দ শুনা গিয়াছিল? কিছুকাল পরে আবার শব্দ হইল, আবার সেই নিস্কৃতা মণিত করিয়া মহয়কণ্ঠ ধ্বনিত হইল,—'আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ?'

"এইরূপ তিনবার সেই অন্ধকারসমূল আলোড়িত হইল। তথন উত্তর হইল, 'তোমার পণ কি ?'

"প্রত্যান্তরে বলিল, 'পণ আমার জীবন সর্বান্থ।'

"প্রতিশব্দ হইল, 'জীবন ভূচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।'

"'আর কি আছে ? আর কি দিব ?'

"তখন উত্তর হইল—'ভক্তি'।"

'গীতারাম' 'দেবী চৌধুরাণী'রও পরের রচনা। কিন্ত এই 'গীতারামে' বিদ্যুদ্র বধন স্বজাতির পূর্ব্ব-গৌরব স্থরণ করিয়া উচ্ছুসিত আবেগে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তধন ভাষা বিষয়োচিত গান্ধীর্য ধারণ করিয়াছে:—

"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনাবন্ধনে যে গালিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরম্র্তি সকল যে ক্লোদিয়াছিল—সেই দিব্যপুশামাল্যাভরণভূষিত, বিকল্লিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌশর্য্য, সর্বাদস্থলর গঠন, পৌরুবের সহিত লাবণ্যের মৃতিমান সন্মিলনস্থরপ প্রক্ষমৃতি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এইরূপ কোপপ্রেমগর্বসৌভাগ্যক্ষ্রিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিতরত্বহারা, পীবরবের্বনভারাবনতদেহা—তন্ধী শ্রামা লিথরদশনা পর্কবিমাধরোল্লী মধ্যে ক্লামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিয়নাভি; এই সব স্ত্রীমৃত্তি যারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তথন হিন্দুকে মনে পড়িল। তথন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুস্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদাস্ক, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীন্তি—এ পুতুল কোন্ ছার। তথন মনে করিলাম, হিন্দুক্লে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

শেষ পর্যান্ত বন্ধিমচক্র ভাষা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার শেষ উপস্থাস 'রাজসিংহ' (পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)। উহার বিজ্ঞাপনের শেষভাগে তিনি লিথিয়াছিলেন:—

"এখন লেখকেরা বা ভাষাসমালোচকেরা ত্ই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদারের মত যে, বালালা ব্যাকরণ সর্বন্ধে সংস্কৃতাস্থ্যায়ী হওয়া উচিত। বিতীয় সম্প্রদারের মত—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতে স্থান্তিত—যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ বিক্লদ্ধ হইলেও চলিতে পারে। আমি নিজে এই বিতীয় সম্প্রদারের মতের পক্ষপাতী কিন্তু সম্পূর্ণরূপে এবং সকল স্থানে তাঁহাদের অন্থ্যমাদনে প্রস্কৃত নহি। আমি যদিও ইতিপূর্ব্বে সংবাধনে 'ভগবন্', 'প্রভো', 'বামিন্', 'রাজকুমারি', 'পিতঃ' প্রভৃতি লিখিয়াছি, একণে এ সকল বালালা ভাষায় অপ্রযোজ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। 'তথা' এবং 'তথায়' উভয় রূপই ব্যবহার করিয়াছি। 'সনৈক্রে' এবং 'সনৈক্র' তুই-ই লিখিয়াছি একটু অর্থভেদে। কিন্তু 'গোপিনী' 'সলরীরে উপস্থিত' এইরূপ প্রয়োগ পরিত্যাগ করিয়াছি। কারণ নির্দ্ধেশের এ স্থান নহে। সময়াস্তরে তাহা করিব ইচ্ছা আছে।"

আমাদিগের ফুর্ভাগ্য তিনি আর সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সময় পান নাই। বিশেষ ফুর্ভাগ্যের কারণ এই যে, বর্ত্তমান সময়ে বাজালা ভাষা লইয়া যেরূপ ব্যবহার চলিতেছে, ভাহাকে ভাষার প্রতি অভ্যাচার ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারি না। যখন সেই সব ষ্ট্রাচার লক্ষ্য করি, তথন 'বহদর্শনে'র ঘূগের সাহিত্যের কথা শ্বরণ করিয়া কালিদাসের সেই কথা—অঞ্জপরিত্যক্ত অযোধ্যার বর্ণনা মনে পডে :—

"নিশান্থ ভাষং কলনৃপুরাণাং

यः नकरताश्जृतिकानाम्।

নদমুখোৰাবিচিতামিয়াভিঃ

স বা**হুতে রাজ্পথ: শিবাভি:** ॥"

যে পথে প্রমদাকুল চলিত নিশায়,

মৃথর হুপুর চারু বাজিত চরণে,

আপনার পথ হেরি' মুখের উদ্ধায়—

তথায় শৃগাল ঘুরে আমিষাম্বেষণে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এক দিন মিন্টনকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—মিন্টনের সেই সময় জীবিত থাকা ইংলণ্ডের পক্ষে প্রয়োজন ছিল। তেমনই আমরা আজ বন্ধিমচক্রের উদ্দেশে বলি—আজ বদি তিনি জীবিত থাকিতেন, তবে কেহ ভাষার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে পারিতেন না। কারণ, তিনি প্রষ্টা ও শাসক—একাধারে উভয়ই ছিলেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত লিখিয়াছেন:---

"ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করা বিষমচক্রের যেমন কর্ত্তব্য ছিল, ভাষাকে সাধারণের বোধগম্য করাও তাঁহার সেইরূপ একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার এই গুরুতর কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকে নাই। তিনি অসামায় প্রতিভাবলে আপনার সেই সাধনায় সর্বাংশে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বিষম্চক্রের প্রতিভা যে ভাষার স্পষ্ট করিয়াছে, তাহা নিমন্তর অতিক্রম করিয়া উচ্চন্তরে উথিত হইলেও জীবনীশক্তি বিসর্জন দেয় নাই। গান্তীর্যের সহিত কোমলতার, ত্রহ শব্দাবলীর সহিত সরল শব্দমালার ও ওজবিতার সহিত প্রাঞ্জলতার সমতা রক্ষা করিয়া বিষমচন্দ্র বন্ধীয় ভাষাকে বত্তম পথে পরিচালিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ভাষা গন্তীর হইয়াও কোমল, সংস্কৃত শব্দাবলীতে গ্রথিত হইয়াও প্রাঞ্জল, নিত্যব্যবহার্য্য চিরপ্রচলিত কথার আশ্রমন্থল হইয়াও গ্রাম্যতা-হীন।"

এই ভাষার স্রষ্টা বিষমচন্দ্র সতর্কতা সহকারে ভাষার প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। বাঁহারা তাঁহার স্বষ্ট বিষম-মগুলের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন, তাঁহাদিগের রচনার আদর্শ তাঁহারা বিষমচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। তিনি ভাষার বিশ্বন্ধি নিষ্ঠাসহকারে রক্ষা করিতেন—যাহারা সে বিশ্বন্ধি নষ্ট করিত, তাহারা তাঁহার আক্রমণভয়ে পলায়ন করিত। রবীজ্ঞনাথ বলিয়াছেন—"বৃদ্ধিম নিজে বৃদ্ধভাষাকে যে প্রাধা অর্পণ করিয়াছেন অক্তেও তাহাকে

নেইরূপ শ্রদ্ধা করিবে ইহাই তিনি প্রত্যাশা করিতেন।···বঙ্গভাবা আর্ত্তরে বেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে, নেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভু জ্মুর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন।"

আজ আমরা—যাহারা তাঁহার শিশ্ব বিলয়া আপনাদিগকৈ গৌরবান্বিত মনে করি—
আমরা তাঁহাকে সেই প্রসন্ধ চতুর্ভু ক্ষ্ডিতেই ধ্যান করি; প্রার্থনা করি, তিনি বালালা
ভাষাকে ও বালালা সাহিত্যকে সর্কবিধ অনাচার ও অত্যাচারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া
তাহাকে অভয় ও তাহার উন্নতির জন্ম তাহাকে বর দান করুন; তাঁহার মুখ্মারুতে পূর্ণ
হইয়া তাঁহার শন্ম বালালায় প্রণাদ করুক, তাঁহার চক্র বালালার সকল অমলল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করুক; তাঁহার গদা অনাচারীকে বিনষ্ট করুক, তাঁহার পদ্ম বালালা ভাষায় ও
সাহিত্যে অন্নান শোভা প্রদান করুক।

যিনি বান্ধালা-সাহিত্যিকদিগের গুরু; যিনি ভগীরথের মত সাধনা করিয়া ভাব-মন্দাকিনীধারায় আমাদিগের বাদালা সাহিত্যকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাকে বিশ্বরেণ্য করিয়া গিয়াছেন; যিনি সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি—নানা দিক আপনার প্রতিভার আলোকে উজ্জল করিয়া এই দেশে মহাভারতের প্রত্তা পূর্ণমানব প্রীক্তফের আদর্শ স্থাপিত করিয়াছেন; যিনি ভারতবাসীকে জন্মভূমির দেবীমৃত্তি প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন; যিনি হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া মনে করিয়াছেন—হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন **धरः हिम्मूरक हिम्मू त्रका** ना कतिरल आत रकश कतिरत ना विनेषा हिम्मूरक श्वावनश्रतित অমুশীলন করিতে উপদেশ দিয়াছেন; যিনি বুঝাইয়াছেন, কর্ত্তব্য ও ধর্ম অভিন্ন এবং কর্মব্যতীত ধর্ম হয় না ; যিনি কর্মযোগীর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্মকেত্র কুরুকেত্তে যুযুধান কৌরব ও পাগুবীয় চমুর মধ্যে অবস্থিত শ্রীক্লফের সেই কথা এ দেশের লোককে শ্বরণ করিতে বলিয়াছেন—"কর্মন্তেবাধিকারত্তে"; যাঁহার বছ দানের মধ্যে উন্নতির পথার্চ "মাতসম মাতৃভাষা" অক্ততম শ্রেষ্ঠ দান ; যিনি বান্ধালীর গৃহে গৃহে সর্ব্বশাস্ত্রদার ভগবদগীতা অধ্যয়নের হেড়; বিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, বাদালীর গৌরব করিবার অনেক কারণ আছে: रिनि वाकानीत्क मत्न कतिए िनशहिशाहन-"व्यापि त्कवन तन्मत्क मा विनशहि, व्यात काहारक थ मा विन नाहे; रकन ना, এই স্থজना श्रुकना श्रुकना श्रिक भागता अनस्रभाकृक"; যাঁহার দৃষ্ট মহামন্ত্র "বন্দে মাতরম" লোকমান্ত বালগদাধর তিলক সমত্বে ও শ্রদ্ধা সহকারে চত্রপতি শিবাজীর সমাধিতোরণে উৎকীর্ণ করিয়াছেন: যিনি এ দেশের অধিবাসীদিগকে— তাঁহার হিন্দুস্থানে জ্ঞানামুশীলনে আত্মনিয়োগকারী সমুরত সম্প্রদায়ে জ্ঞাের অধিকারে ও আপনার অসামাল প্রতিভার শ্রেষ্ঠছতেড় মাড়মত্রে দীক্ষাদান করিবার জল্ম শত বর্ষ পূর্বের এই मिल आदिक के इहेबाहिलन-आक आमता तिहै महाशूक्तरक अप्रत कतिया काँकात क्षेत्रक মহামত্র জপ করি---

"বছবলধারিণীং নমামি তারিণীং রিপুদলবারিণীং মাতরম্। তুমি বিভা তুমি ধর্ম তুমি হুদি তুমি মর্ম দ্বং হি প্রাণাঃ শরীরে। বাহুতে তুমি মা শক্তি হুদরে তুমি মা ভক্তি তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।"

আমরা মনোমন্দিরে মার মন্দির রচনা—তাহাতে মার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া ভক্তির আর্ঘ্য তাঁহার চরণে অর্পণ করি; দেশের গগন পবন মুধরিত করিয়া মাতৃমন্ত ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হউক—

বন্দে মাতরম্।

# कियहत

#### <u> এীয়তীক্রমোহন বাগচী</u>

বন্ধের সাহিত্যাকাশে অপূর্ব্ব ভাষর—
যা-কিছু মললধর্মী সত্য ও হৃদর,
বিষম তাহারি নাম। জ্ঞান ও ক্রমা—
যুগ্মপাণি নিত্য যেবা করিয়া বন্দনা
বাণীর মন্দির তলে, অতন্ত্র নিষ্ঠায়,
লভিলা মত্রের সিদ্ধি ইট সাধনায়।
বক্ষভাষা গলাসম স্থিয় পৃত ধারে
হচ্ছন্দ জীবন লভি' রসের পাথারে
মিশে যার ভাগীরথী পুণ্য তপস্থায়,
সেই ত বিষমচন্দ্র স্কটির পৃষ্ঠায়।
ধর্ম যার মর্শ্মকথা, কর্ম যার বাণী,
বন্দে প্রেম, চন্দে ক্ষেম, সব্যসাচী পাণি,—
বন্ধের বিষম সেই শাখত স্থপ্রিয়,
সে শুধু সম্রাট্ নয়—সে যে অন্বিতীয়!

## বন্ধিম-সাহিত্যের রস-বিচার

### শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বিষমচন্দ্র যে যুগের লোক সে যুগ গত হইয়াছে, সে সাহিত্যও এখন অচল— যুগের সঙ্গে সাহিত্যও কালের কৃষ্ণিগত হইয়াছে, এ বিষয়ে আধুনিক-সাহিত্যের সমাই ইইতে কৃত্রতম ভৌমিক পর্যন্ত কাহারও মতভেদ নাই। বেহেত্ উনবিংশ শতাকী বিংশ শতাকীর অপ্রবর্তী নয়,—পূর্কবর্তী, সেই হেত্ সে যুগের সকল কীর্ভিই একণে গলিত ফলের মত মাটি ইইয়া গেছে—ইহাই প্রগতিবাদের অবক্রমীকার্য্য সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, এইয়প মনোভাবের ফলেই বাংলা দেশের আধুনিক পণ্ডিতগণ, পুরাতনের উপরে আধুনিকের, এবং আধুনিকের উপরে অভি-আধুনিকের হান নির্দ্দেশ করিতে এত ব্যগ্র; এবং ইহারই ফলে ইতিমধ্যেই রবীজ্রনাথের উপরেও পদ্ধা টানিয়া দিবার ভাব দেখা ঘাইতেছে। এ-হেন কালে বহিমচন্দ্র সম্বন্ধে কানও আলোচনা অতিশয় অসাময়িক বলিয়াই মনে হয়, অনেক কৈটিয়ৎ দিয়াও মুধ্বকলা করা কঠিন। তথাপি আমি বহিম-সাহিত্য সহছে সাধারণভাবে য়ৎকিঞ্বিৎ আলোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি; বহিম-সাহিত্যকে কোন্ দিক দিয়া বিচার করিলে, আধুনিক কচি ও রসবোধ ক্র হইলেও, সাহিত্যের মর্য্যাদা ক্র হইবার আলহা নাই, আমি তাহাই ভাবিয়া দেখাইবার চেটা করিব।

ক্রমোরতিই যে স্টের একমাত্র নিয়ম, কাল যতই অগ্রসর হইতেছে মাছ্বও যে ততই উরত হইতেছে—না হইরা পারে না, এইরপ একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব আৰু জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। কোনও চিন্তা, কোনও ভাব—এমন কি, কোনও কাক্স্টের কালনিরপেক মূল্য নাই—কাললোতের ঘূর্ণাবর্ত্ত বেমন স্থিরকেন্দ্রিক নয়, তেমনই মাছ্বের অন্তরেও কোন-কিছুর প্রবছায়া প্রতিফলিত হইতে পারে না—এই তম্ব এ যুগের মাছ্বকে স্ক্রিবিয়ে অবিশাসী করিয়াছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই অনিভ্যের উপাসনা চলিয়াছে; সেধানেও সকল স্টেই ক্ষণিক, পূর্বকণকে পরকণ দীকার করে না, এবং প্রগতিবাদের মর্ব্যাদা রক্ষার জন্ত, বাহা পরবর্ত্তী তাহা অগ্রবর্ত্তী অপেকা উৎকৃষ্ট, ইহা প্রমাণ করিতেই হয়।

কিছ এই বৈজ্ঞানিক বৃদ্ধি আর যে কেত্রেই বথার্থ হউক, সাহিত্যের কেত্রে ভাহাকে প্রাপ্তর দেওরা চলে না, দিলে সভ্যন্তই হইডে হয়। সাহিত্যের ক্সাৎ ও বথাপ্রাপ্ত ক্সাৎ এক নয়; একটি---দেশে ও কালে বিবর্তিত হইতেছে, অপরটি--দেশকারকে আতার করিয়াও বে পরিমাণে ভাহা হইভে মৃক্ত, সেই পরিমাণেই ভাহা উৎক্লাই সাহিত্য-পদবীতে আরোহণ করে। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াভ—শেক্সীয়ার, কালিদাস, গেটে—বিশ্বসাহিত্যের এই সকল প্রকাশ দেশকাল-সম্পর্কিত হইলেও ক্রমবিকাশ বা প্রগতিবাদের প্রমাণ নহে—
ভাগতিক কার্যকারণভদ্ধ বা বৈজ্ঞানিক মতবাদ এই ঘটনাগুলি সম্যক ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না। যাঁহারা সাহিত্যের ইভিহাস রচনার প্রয়োজনে সাহিত্যিক রূপ-বিবর্জনের একটা কালক্রম, অথবা কবিকল্পনার নানা ভলির একটা অতুপর্যায় আবিকার করিয়া, বৈজ্ঞানিক অত্সন্ধিংসা চরিভার্থ করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যের কেরানি মাত্র—ভালারা সাহিত্য-পণ্ডিত হইতে পারেন, সাহিত্য-রিক নহেন; কারণ, সাহিত্যের যাহা সার অংশ ভাহার ইতিহাস নাই, কালপ্রবাহে যে ক্লাগুলি পরস্পরকে ক্রত অত্থ্যাবন করিয়া চলিয়াছে, এবং যাহাদের মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য্য বা ক্রমশৃঝলা আছে, সেইরূপ কোনও ক্লণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের জন্মক্ল নহে; সে সাহিত্যের জন্ম হয় মাহেক্সকণে, এবং যিনি ভাহার শ্রষ্ঠা তিনিও ক্লজন্মা।

শে অতএব বহিমচন্দ্রের যুগ যে অর্থে বিগত হইয়াছে, বহিম-সাহিত্য সে অর্থে বিগত হয় নাই; বরং আজিকার বাংলা সাহিত্যের যে অবস্থা—রবীক্রনাথের মত ঐরাবতও যে অবস্থায় প্রোভোমুথে নিরুপায়ভাবে ভাসিয়া চলিয়াছেন—সেই অবস্থায় বহিমচক্রকে সেকাল হইতে একালে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে, এই মৃতকল্প সাহিত্যের বলাধান হইতে পারিত; কিছু সে সম্ভাবনা ক্রমেই স্বন্ধ্রপরাহত হইয়া পড়িতেছে। আমি যে ক্ষণজ্বা পুরুষের কথা বলিয়াছি, বাংলা সাহিত্যে সেইরূপ ক্ষণজ্বা পুরুষ যে কয়জন জয়িয়াছেন, তাঁহাদের মার্বিমচক্রই যে সর্ব্বপ্রেষ্ঠ, এ কথা আজিও জাত-সাহিত্যিক ছাড়া সকল শিক্ষিত ও ধর্মজ্ঞান-সম্পন্ন বালালীই স্বীকার করিবে।

আমি পূর্ব্বে বিদিয়াছি, খুব বড় যে সাহিত্য, তাহা কালল্রোতের উর্ব্বে বিরাজ করে; কিছু সেই সলে ইহাও সত্য যে, সকল সাহিত্যই দেশ কাল ও জাতির বিশিষ্ট ভদিমায় আত্ম-প্রকাশ করে। কবিমানসের যে উপলব্ধি, তাহা এমনই পূর্ণ ও প্রত্যক্ষ যে, দেশ কাল জাতির বিশিষ্ট লক্ষণ তাহার বাধা না হইয়া, তাহাকে রপ দিবারই সহায়তা করে। সেই- রূপের যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য তাহা বাহিরের এই উপাদানের জন্মই ঘটে—এবং কবির অন্তর্ময় প্রেরণা এতই উজ্জ্বল যে, ভাব ও এই রূপের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে না। এইরূপ পূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভার যাহা কিছু রচনা, সকলের মধ্যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এমন একটি স্থসক্ষতি লক্ষ্য করা যায় যে, যনে হয়, এই ব্যক্তি যেন কোন পরমক্ষণে বিদ্যুদ্ধীপ্তির মত একটা কিছুকে সমগ্রভাবে লাভ করিয়াছে—ভারপর তাহার সেই উপলব্ধির যত কিছু বিচিত্র বাণীস্ষ্টে, তাহা সেই কেন্দ্রগত জ্যোভির্বিন্ধুকে আপ্রয় করিয়াই মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা সাহিত্যে এইরূপ স্বপ্রতিষ্ঠ ও সম্যক্ষন্ত্রী কবিমনীবী এ পর্যন্ত একটিরই আবির্তায ঘটিয়াছে—

সে প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় আমরা এখনও পাই নাই; সে পরিচয় একবার রীতিমত আরম্ভ হইলে কখনও শেষ হইবে না—বিষমচন্দ্র যে যুগের প্রবর্ত্তক, সে যুগ বাঙালী জাতির ভবিশ্বতের বীজরূপে এখনও কালগর্ভে নিহিত আছে।

বাংলার প্রথম উপশ্রাসিক, সেকালের সেই অপরিপুষ্ট সাহিত্যের অতিশয় সংকীর্ণক্ষেত্র বহিমচন্দ্র প্রথম উপশ্রাসিক, সেকালের সেই অপরিপুষ্ট সাহিত্যের অতিশয় সংকীর্ণক্ষেত্র বহিমচন্দ্রের কয়েকথানি উপশ্রাসে যৎকিঞ্চিৎ রসস্টের পরিচয় আছে; সার্ ওয়াল্টার য়টের উপশ্রাসাবলীর মতই সেগুলি অল্পরয়য় পাঠকপাঠিকার মনোরঞ্জন করিতে পারে,—হয়তো তাহাও পারে না; কারণ, আজকালকার অল্পরয়য় পাঠকপাঠিকারাই সাহিত্যরসে অধিকতর প্রবীণ। একালের যে তিন জন মহাপ্রতিভাশালী লেখকের মতামত সাহিত্যিক মাত্রেই শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নানা সময়ের নানা উজি এইরূপ ধারণারই সমর্থন করে। ইহাদের মধ্যে একজন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্যস্থিরগণের মধ্যে সর্বপ্রথম রবীক্রনাথকে ও পরবর্ত্তীরূপে আপনাকে নির্দেশ করিয়াছিলেন। এ সমাজে বহিমচন্দ্রের পক্ষে বলিতে যাওয়া নিতান্তই পক্ষসমর্থনের মত হয়; বর্ত্তমান লেখকের পক্ষে সেরূপ কাজ আলৌ ফচিকর নহে। একালে ফচি ও রসবোধের যে বিকাশ, এবং সাহিত্য-সমালোচনার যে পদ্ধতি দেখা যাইতেছে—বড় বড় পণ্ডিতগণ যে ভাবে এই ফচির জয় ঘোষণা করিতেছেন, তাহাতে বহিমচন্দ্র কেন, যে কোনও শক্তিমান লেখকের সম্বন্ধে সাহিত্য-নীতিসম্মত আলোচনা ত্বন্ধর হইয়া পড়িয়াছে।

বিষমচন্দ্রের সর্বপ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কীর্ত্তি যে তাঁহার উপন্থাস, তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় যে তাহাতেই আছে—অর্থাং এই উপন্থাসগুলির মূল্যেই তাঁহার কবিপ্রতিভার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি, ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, বিষমচন্দ্র কেবল উপন্থাস-লেখকই নহেন। স্কট, জর্জ এলিয়ট, ভিকেন্দ্র, থ্যাকারে, মেরিভিথ, হার্ডির সঙ্গে তুলনা করিয়া, অথবা আধুনিক বাংলা উপন্থাসের নবতন আদর্শ ও নব্যতম ভিন্নার মাপকাঠিতে বাচাই করিয়া লইলেই উপন্থাসিক বিষমের পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। ঐতিহাসিক উপন্থাস, নভেল, রোমান্দ প্রভৃতির আকৃতি-প্রকৃতি এবং ঐ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতির স্ত্রে ধরিয়া, কতকগুলি বাঁধা ফর্ম্যুলার সাহায়ে, বিষমচন্দ্রের গল্পকাব্যগুলিকে কেবল পুঁথি-পড়া করিয়া বিদায় করিলেই চলিবে না। কারণ, ইহাই আধুনিক সমালোচনাশাল্মের নীতি যে, উৎকৃষ্ট মৌলিক স্প্রের জাতিবিচার চলে না; তাহার যে জাতি সে তাহারই, আর কাহারও সহিত তাহার জাতি-সম্পর্ক নাই; তাহাকে বিচার করিতে হইবে তাহারই আন্দর্শি। অতএব, বিষমচন্দ্র উপন্থাস লিথিয়াছেন, সেই হেড়ু তিনি উপন্থাসিক, তাঁহার গ্রন্থলিতে উপন্থাস-রসর্বিক পাঠকের ক্ষতি, ও কলাকুডুকনী

চিত্ত কতথানি ভৃত্তি পার, ইহাই দেখিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কোনও কথাই অবাত্তর এমন পণ করিয়া বদিলে, বিছমচন্দ্র সমদে সকল আলোচনাই নিকল হইবে। উপস্থাস তো সকলেই লেখে, আজকাল রামা-শ্রামাও উপগ্রাস লিখিতেছে, এবং প্রায় সকলেই, অভত বিভিমের চেয়ে, বড় আর্টিন্ট। অয়ং রবীক্রনাথ হইতে কলেজের অধ্যাপক পর্যন্ত সকলেরই এই মত; সাহিত্যিক প্রগতিবাদীরা যে সকল প্রতিভার আগমনী-গান করিতেছেন, এবং তাহার ফলে সাহিত্যের বে স্টাইল, ও উপস্থাসের যে আদর্শ জয়য়্ক হইতেছে, তাহাতে বিছমচন্দ্রকে ঔপগ্রাসিক নামে অভিহিত করিতে কুঠা বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। আধুনিক সমালোচনার এই প্রবৃত্তি দেখিয়াই আমাকে এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইয়াছে।

আমি জানি, এ কথা অনেকের মনঃপুত হইবে না, এজন্ত আমার বক্ষব্য আর একটু ব্যাখ্যা করিয়া বলা প্রব্যেজন। বিছম-প্রতিভাব সাহিত্যিক বিচারই আমারও অভিপ্রার, সে বিচারে বিছমচক্রের হান এতটুকু নামিয়া যাইবে না; আমিও কবি-বিছমের কথাই বলিতে চাই। বিছমচক্র ঔপক্তাসিকই বটেন, কিন্তু তাঁহার সেই উপক্তাসের প্রেরণা অভিশন্ন বভন্ত ; সেই প্রেরণার দিক দিয়া না দেখিয়া—কেবলমাত্র একটা বিশিষ্ট সাহিত্য-কলার দিক দিয়া দেখিলে, তাহার রসান্ধাদনেও যেমন বাধা ঘটিবে, তেমনই একজন বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তির ব্যক্তি-মানসের সহিত পরিচয় করা যাইবে না।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—'style is the man'—কথাটা একজন বিখ্যাত ফরাসী-লেখকের স্ঠি, এই কথাটিই আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনায় সর্বপ্রথম যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত বিদ্যান্তালনায় সর্বপ্রথম যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মত বিদ্যান্তালনায় করিপ্রথম এই উজি সত্য—এবং অভিশয় বথার্থভাবে সত্য। প্রত্যেক সাহিত্য একটি বিশিষ্ট সাহিত্য, তাহার বাণী তাহারই। এই বাণী-কথাটিও বাংলায় একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিলে ভাল হয়। প্রথমত—ভাষা অর্থেই বাণী নয়; আবার অধুনা-প্রচলিত অর্থে বাণী বলিতে যাহা ব্রায় তাহাও নয়; অর্থাৎ, কোনও মত, উপদেশ বা মূল্যবান উজি নয়। ভাব বখন ভাবায় রূপপরিগ্রহ করে, তথনই তাহাকে বাণী নাম দিব। ভাবের এই যে বায়য় রূপ বা বাণী—ইহা সন্তব হয় বখন সেই ভাব ব্যক্তিবিশেষের ভাব—অভিশয় মৌলিক ও স্বতয়; এই বাণী ব্যক্তিরই আত্মপ্রকাশ—ইহারই নাম স্টাইল। এক ব্যক্তির যে বাণী, তাহার বিভার ও বৈচিত্র্য বেমনই হউক, তাহা সর্বত্ত এক—তাহার সমগ্র রচনাই একই ব্যক্তির আত্মপ্রকাশ। এক ভাবার সাহিত্যে এইরূপ বহু বাণী থাকে—প্রত্যেকটি এক একটি স্বতয় স্টাইল, এক একটি ব্যক্তি। সেই ব্যক্তির ব্যক্তির বিদ্যান্ত হইয়া থাকে, তাহার সমন্ত ভাব চিন্তা করনা যদি সেই একটা ব্যক্তি-কেন্ত্রে স্বসমাহিত হইয়া থাকে, তবে ভাহার সকল বচনার সেই এক গাঁইল পরিক্রিত হইয়া থাকে, তবে ভাহার সকল রচনার সেই এক গাঁইল পরিক্রিত হইয়া থাকে, তবে ভাহার সকল বচনার সেই এক গাঁইল পরিক্রিত হইয়া থাকে, তবে ভাহার সকল

हারাইয়া যাইবে না; পুশা যতই নব নব দলে বিকশিত হউক, ভাহা সেই বৃস্তটিরই চতুশার্শে মণ্ডলায়িত হইয়া উঠিবে। এই জন্ম উৎকৃষ্ট প্রতিভার বাবতীয় বাণী—সেই একই ব্যক্তির— একই ভাবের প্রকাশ, এবং তদ্রচিত সমগ্র সাহিত্যকে একটি ফাইল বলিতে হইবে।

এই অর্থে যে ফাইল, তেমন ফাইল বাংলা সাহিত্যে বন্ধিমের তুল্য আর কুলাপি নাই। অক্সান্ত ভোট-বভ লেখকের লেখায় যে ধরণের ব্যক্তিত লক্ষ্য করা যায়, তাহা অনেক সময়ে একটা বহিৰ্গত বন্ধ: ভাহার পরিধিও যেমন সংকীৰ্ণ, তেমনই ভাহাকে একটি বিশিষ্ট টেকনিকভঙ্গি বলা যাইতে পারে। যে ব্যক্তিন্দের কথা আমি উপরে বলিয়াছি, সেই ব্যক্তিন্দের মৃল গ্রন্থি খুব বড় লেখকের সাহিত্য-স্টিতেও বার বার ছিঁড়িতে ও নৃতন করিয়া জোড়া লাগিতে দেখা গিয়াছে—লেখক যেন তাঁহার জীবনে কথনও আত্মন্ত হইতে পারেন নাই। যাহারা সাহিত্য-ক্লা-বিলাসী, তাঁহাদের এই personality অভিশয় তুর্বল, নানা রং, রূপ ও আলোর নিত্য নব আকর্ষণে তাঁহাদের আত্মা বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। ভাবের পরিধি যদি সংকীর্ণ হয় তাহা হইলে এক প্রকার ব্যক্তিত্ব পরিষ্ণুট হয় বটে, কিছু ভাবের দীলা যদি অফুরম্ব হয় তাহা হইলে তাহার মূল গ্রন্থি যেমন শিথিল হইয়া বায়, তেমনই সে প্রতিভা আপন ব্যক্তিম্বকে বার বার খণ্ডিত করে। বিদ্নিম-সাহিত্যের গোড়া হইতে শেব পর্যন্ত একটি ব্যক্তি-কেক্সিক ভাবের বিচিত্র ও পূর্ণতম বিকাশ স্থন্সাষ্ট হইয়া আছে; তাঁহার সর্ববিধ রচনার মধ্যে সেই এক ব্যক্তি, এক স্টাইল জাজন্যমান—বিষম নামক ব্যক্তি-কেন্দ্রে একটি ভাবজগৎ প্ৰুল দিকে পূৰ্ণমণ্ডলায়িত হইয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তিগত অথচ সমগ্র-🗲 দৃষ্টিই তাঁহার প্রতিভার অনক্রসাধারণ লক্ষণ; ঔপক্রাসিক বহিমচন্দ্র, এবং 'রুঞ্চরিত্র', 'ধর্মতন্ত' ও 'সামো'র বহিমচন্দ্র এক বাক্তি। জীবনকে থণ্ডিত করিয়া তাহার অংশবিশেষে সাহিত্যিক কলা-কুতৃহলতৃথ্যি সে প্রতিভার প্রবৃত্তি নহে 🌓 এই জ্ঞাই আমি স্টাইল কথাট। লইয়া এতক্ষণ যে আলোচনা করিলাম, তাহা এই প্রসঙ্গে অবান্তর নহে ি

ক্ষমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা যে কোন্ শ্রেণীর তাহা ব্রিতে হইলে আর একটা কথাও এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা আজকাল যাহাকে আর্ট বলি—বে সাহিত্যনীতির দোহাই দিয়া থাকি এবং যাহার অন্থণাসনে, এক দিকে যেমন রোমালিকের উপরে রিয়ালিইকের জয়ঘোষণা করি, এবং অপর দিকে সাহিত্য হইতে সর্ক্রিথ আধ্যাত্মিক উৎকণ্ঠাকে বহিষার করিতে চাই, সেই আর্ট প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকে ধর্ম করে—সাহিত্যে মানব-চৈতজ্ঞের পূর্ণ অভিব্যক্তির বাধা হইয়া দাঁড়ায়। জীবনই সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য, সেই জীবনের কোনও রূপ যথন বাণী হইয়া উঠে তথনই ভাহা সাহিত্য হয়, প্রথমে ইহাই হওয়া চাই। পরে আমরা যথন সেই বাণীরণের কোশল পৃথকভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, তথন আর্ট সহক্ষে সজান হই—আর্ট আগে, পরে সাহিত্য নয়। জীবনকে

(व तिस्थ नार्टे, तम माहिएक) त्मरे कीवतनत्र क्षकामत्क वृक्षित् क्यम कतिता १ कांटेलबरे বা সে কি বুঝিবে ? কভকগুলি স্থপরিচিত, সহজবেম্ব emotion-কে কলা-কৌশলে বাণীরূপ দিবার শক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার লক্ষ্ণ নয়; জীবনের একটা খণ্ডকে লইয়া বে সাহিত্য রচিত হয়, তাহা good art হইতে পারে—great art নয়; এবং জীবন বলিতে তাঁহার মত করিয়া, তাঁহারই দৃষ্টিম্বারা, এই জীবনের একটা সমগ্র রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন, এবং দে কল্পনা বান্তবের সহিতই বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিল। জীবনের খণ্ড-সমস্তা নয়---আজকাল বাহাকে সমস্তা বলা হয় সেই সমস্তা নয়---তাঁহার ভাব-কল্পনার পরিধিতে যে সমগ্র বাস্তব বৃহৎরূপে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া একটি স্থানজন রূপে পুনাফ্টি করিয়াছিলেন—তাঁহার সমগ্র সাহিত্য ইহারই প্রকাশ। উপত্যাসিক বন্ধিমচন্দ্রের কোনও সজ্ঞান আর্ট-সাধনা ছিল না: জীবনকে উপেকা করিয়া কেবল তাহার থও রূপের রসোদ্ঘাটনই তাঁহার সাহিত্যিক ধর্ম ছিল না। জীবন ও জগতের যে রূপ তিনি আত্মগোচর করিয়াছিলেন, তাহাই বীজন্ধপে তাঁহার কল্পনায় অন্ধরিত হইয়া সপল্লব শার্থা-কাণ্ডে একটি বৃহৎ স্থঠাম বৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছিল; এই বুক্ষের মূল কুত্রাপি मिकिकात आक्षेत्र छात्र करत नारे, देशात भीर्यसम छे इस्ति कर्मन मुख त्यामरक আকাজ্ঞা করে নাই। তিনি সেই জীবনকে যে কাব্যগুলিতে প্রতিফলিত করিয়াছেন ভাহারা romantice নয়, realistice নয়-পুরুষের প্রবৃদ্ধ চেডনায় বাস্তবের যে সর্বাদশোভন রূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব, তাহারই একটি ব্যক্তিশ্বতম ভলি সেগুলিতে ফটিয়া উঠিয়াছে। বন্ধিমচক্র জীবনকে অতিশয় বাস্তবদ্ধপেই দেখিয়াছিলেন—বসত্রক্ষের সাঙ্কেতিক প্রকাশরূপে নয়, নীতিনিয়মহীন জড়বাত্তবরূপেও নয়। তাঁহার জগৎ য়েমন প্রত্যক্ষ, তেমন জীবস্ত। সে জগৎ স্থন্দর বলিয়াই তাহার মূলে একটা নীতি বা ধর্ম আছে. कार्य नी जिटे नकन त्रीन्त्र्य, नकन महिमा ও अवमात निमान। এই नी जित्र फेर्ट्स जात কিছকে স্থাপন করিবার প্রয়োজনও নাই—সেই নীতির পূর্ণ লীলার বিগ্রাহ যে মান্ত্র, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কোনও অলৌকিক সন্তা বা পরলোকের ভাবনাকে তিনি প্রশ্রম एम नाहे। এই य মনোভাব हेहा निका विकास पूर्म वा विकासन स्ताভाव नरह : আবার যে স্থান্ত ভাব-চিন্তার হারা তিনি এই মনোভাবকে শোধন করিয়া লইয়াছিলেন তাহাও কবিজনোচিত রসাবেশের লক্ষণ নয়। ইহার कি নাম দিব १---কবি, দার্শনিক, विकानवित. ঐতিহাসিক, তিনি शांष्ठि क्यानेगेरि नरहन ; वदाः हेराहे वनिष्ठ रह द. এখানে এমন একটি দৃষ্টির স্ষষ্টি হইয়াছে যাহাতে মানব-মানসের বিভিন্ন বৃদ্ধি একবোগে কাজ করিতেছে--বান্তব ও আদর্শের সমন্বয় সাধন হইয়াছে। জীবনের যে বান্তবরূপ

মান্থকে চিরদিন উদ্প্রান্ত করিয়াছে, সেই বিরাট ছব্জের ছংসহ বান্তবের সন্থীন হইবার সাহস বা শক্তি যাহাদের নাই, ভাহারাই বন্ধিমচক্রকে অবান্তব ভাববিলাসী বলিয়া নাসা কুঞ্চিত করে, এবং বান্তবের নামে অবান্তবেরই সাহিত্য রচনা করে।

বহিমচজের উপক্তাসগুলির বিহুদ্ধে আধুনিক রসিক্মগুলীর অভিযোগ এই বে, ই ভাহাতে প্রবল নীতিনির্চা ও যুক্তিবিক্তম ক্রনা—এমন কি, অলৌকিক ও অপ্রাকৃতও স্থান পাইয়াছে। এই অভিযোগের কোনটি তথ্য হিসাবে মিখ্যা নয়, এবং তম্ববিচারের **যা**রা<sup>ট্</sup> তাহা মিথা। প্রতিপন্ন করিলেও কোনও ফললাভ হইবে না। কারণ সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে আপত্তি, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্বটিত নয়, কচিবটিত; রসের কথাটা অনেক সময়েই অবাস্তর-রুসের ধার খুব কম লোকেই ধারে। ফুচি ও রস্কান এই ছুইটি প্রায় এক সঙ্গে অবস্থান करत ना--- तर्मकानगांत्रिक कि ७ तर्मकानविक्षिक कि, এ प्रदेशत विरतांश व्यवश्रकारी। জীবনকে দেখিবার ভঙ্গি সাধারণ রসিকের একরূপ, আর্টতান্ত্রিক সাহিত্যবিলাসীদের এক-রূপ, এবং ভাবুক মনস্বী অথচ রসরসিক পুরুষের আর একরূপ। বন্ধিমচন্দ্র যে রসিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় আজিকার অধ্যাপকেরাও স্বীকার করিবেন; এবং ভাবকে ভাবায় রূপ দিবার শক্তি যে তাঁহার ছিল, এ কথা ছাত্রসভায় স্বীকার না করিলেও, মনে মনে বোধ হয় স্বীকার করেন। বাকি দাঁড়াইতেছে এই যে, বহিমচন্দ্র জীবনের একটা অর্থ করিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তথাক্ষিত আট লইয়াই তৃপ্ত ছিলেন না। ইহাতে যদি কোনও অভিযোগের কারণ থাকে, ভবে এ ক্ষেত্রে ভাহা যে ক্ষচিঘটিভ ভাহাতে সন্দেহ নাই: কারণ বৃদ্ধিমচন্দ্রের সেই জীবন-বাদ তাঁহার কাব্যে রূপপরিগ্রহ করিয়াছে, তিনি যে কত বড় কবি তাহা স্বীকার করিবার মত রসজানী রসিকের অভাব পূর্ব্বেও যেমন হয় নাই, পরেও হইবে না: কোন বড কবির পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

বিষ্ণচন্দ্রের বিশ্বজে যে অভিযোগ, সাক্ষাৎভাবে আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ, সে প্রতিবাদ নিক্ষণ। রসবোধ যুক্তির চেয়ে বড়, সেথানে যুক্তি প্রয়োজনই হয় না; কিছ কচি যদি মাহবের প্রবৃত্তির মত—বিপুর মত—অদ্ধ ও প্রবল হইয়া উঠে, এবং সেই সঙ্গে মহামূর্যতাকেই পরম পাণ্ডিত্য বলিয়া গর্ম্ব করিবার মত একটি সমাজের স্কৃতি হয়, তবে তাহার বিশ্বজে কোন যুক্তি কোন তর্ক চলে না; আরও কারণ এই য়ে, আজিকার দিনে এইরপ পাণ্ডিত্যই অতিশয় স্থলত হইয়াছে। আমি পূর্ব্বে ওধুই রসিকতা নয়, রসজ্ঞানেরও উল্লেখ করিয়াছি, এখানে সে সহদ্ধে আরও কিছু বলিব। নিছক কাব্যারসের আস্থাদনে আমাদের যে বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তাহার সঙ্গে জীবন বা জগৎসমস্তার কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের সাহিত্যে বিষ্কিচক্রই প্রথম—বিনি জীবন-সত্যকে উৎকৃষ্ট কবিক্রনার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন; জীবনের সহিত সেই বোঝা-পড়ার ভার তিনি ধর্মণান্ত্র

বা মোক্ষণান্তের উপরে বরাত দিয়া তাহাকে কাব্যসাহিত্য হইতে দ্রে রাধেন নাই। কিছ কবিমানসের এই বে জীবন-জিজ্ঞাসা, ইহাও রূপরসপ্রধান—ইহারও মূলে আছে জপরোক্ষ অহত্তি, অতএব ইহা উৎক্রট কবিকল্পনার পরিপদ্মী নহে। ইহাকে রসিকতা না বলিয়া রসজ্ঞান বলিয়াছি এই জন্তু যে, এইরূপ প্রেরণায় ব্রজ্ঞান্থাদের পিপাসা নাই, ব্রন্তের পরিবর্জে এই জন্ম-স্পাইই সর্ব্রদা সমক্ষে বিভ্যমান থাকে এবং তাহারই রহস্তভেদজনিত আখাদ কবিচিন্তে আনন্দ দান করে—ওগুই আনন্দ নয়, সেই আনন্দের হেতু সম্বন্ধেও সজ্ঞানতা থাকে। পূর্ব্ধে বলিয়াছি, বিদ্যাহলের কল্পনা জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম করিতে চাহে নাই, তিনি জীবনের বাহিরে আর কিছুকে স্বীকার করেন নাই, তাহার আধ্যাত্মিকতাও সম্পূর্ণ আধিতৌতিক, এজন্ত থাটি হিন্দুর দিক দিয়া তিনি নান্তিক ছিলেন। আবার এই জীবনের বান্তব-গতীর সমস্তাকে, রসবাদী আর্টিন্টের মত—পাশ্চাত্য সংশয়বাদীর মত—অগ্রান্থ করিয়া নিশ্বিস্ক থাকিবার মত প্রবৃত্তি তাহার ছিল না; তাই আর এক অর্থে তিনি ঘোরতর আন্তিক; এই আন্তিকতার জন্তই তিনি সাহিত্যে নীতিপরায়ণতার অপরাধে অপরাধী। জীবনের প্রতি বাহাদের সন্ত্যকার প্রদ্ধা নাই, আপন আত্মারও প্রতি বাহাদের আন্থা নাই, তাহারাই বান্তববাদের নামে বহিমের বিক্রম্যে ক্রমর করিয়া থাকে।

রুসের বিচারে কোনরূপ ফিলজফি বা মতবাদের পৃথক মূল্য নাই তাহা জানি, কিছ ইহাও সভ্য যে, উৎকৃষ্ট কবিপ্রেরণার যে বাণী, ভাহাতে জীবন বা ভাগবভ স্ঠির সম্বন্ধ একটা বিশেষ উপলব্ধি কুটিয়া উঠে-এই উপলব্ধির নানা রূপ আছে। শেকস্পীয়ারের নৈর্যান্তিক কল্পনায় মাহুষের ভাগ্য ও জগৎবিধানের কোনও স্থন্সাই অর্থ ধরা না পড়িলেও, মহাক্বির একটা মনোভাব ভাহার মূলে নিশ্চয়ই বিশ্বমান আছে। সেই মনোভাবের প্রেকাশ-ভঙ্গি হইয়াছে নাটক। বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্তে যে জগৎ-দাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে, একরণ মনোভাব এক নৃতন সাহিত্যিক রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—অলভার-শাল্লের শ্রেণীবিভাগ অন্থুসারে আমরা সেই রূপকে উপন্থাস নামে নির্দিষ্ট করিয়াছি। তাঁহার অপরাপর রচনায় যে সজান চিস্তা ও বিচারবৃদ্ধি আছে, তাহাও সেই এক ভাবনৃষ্টির বারা নিয়ন্তি---সে যেন সেই একই ভাবামুভূতির টীকাভায়। বৃদ্ধিবৃত্তি ও করনা এই ছইয়ের এমন আক্র্য্য একমুখীনতা সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ণ মহয়ত্বের যে আদর্শ তাঁহাকে প্রদূর করিয়াছিল, তিনি আপনার মধ্যেই যেন ভাছার কভকটাকে পাইয়াছিলেন। ইহা যে ভাঁহার নিজ ব্যক্তিছেরই একটা ছড:ফুর্ত প্রকাশ--কোনও তম্ব বা চিন্তাগ্রহি নহে, ভাঁহার উপল্লাসগুলিই তাহার প্রমাণ। কারণ, চিন্তামাত্রেই বিপ্লেষাত্মক, তাহা বারা রূপস্টে হর ना ; त्रकन छत्तृहे निवाकात--- छत्त्र छावक्रालाहे चलाताच्य हत्त ; अदः रथन त्रहे छाव क्रमधात्र করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তথনই ভাহা সেই শক্তির বলে স্কটর সভ্যে পরিণত হয়। বিষ্কিন্দক্রের উপভাসগুলিতে ইহার সাক্ষ্য রহিয়ছে; গ্রাহের মুখবক্ষে, বা আখ্যাপজের উপরে নানা বচন উদ্ধুত করিয়া, তিনি বে তথাটির প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছেন, তাহাই আখ্যানমুখে, ভাবকয়নার অবারিত বেগে, জীবনের পটভূমিকার উপরে রঙে ও রেখায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়ছে। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রক্র এমনই একটি শরীরী চিন্ধা, তথাপি কে বলিবে সে একটি রূপক মাজ—জীবন্ধ নারীমূর্ত্তি নহে! 'আনক্ষমঠ' এমনই একটা ভাবচিন্ধার বাণী-রূপ—ভথু তাহাই নহে, একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ভাব-সভ্যকে, তিনি এই দেশের জল মাটি আকাশ ও অরণ্যের পরিবেশে, এবং এই জাতির মজ্জাগত সংশ্বারের অন্ত্রক্ করিয়া, কি জীবন্ধ জগৎরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন! আমি এখানে তাঁহার করনা বা স্কটিশক্তির কথাই বলিতেছি না—সে করিছের যে নিদর্শন তাঁহার কাব্যে আছে, তাহা সকল শ্রেষ্ঠ করির পক্ষেই গৌরবজনক; এখানে আমি কেবল ইহাই বলিতেছি যে, বিষ্কাচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যকীর্ত্তির মূলে ছিল যে প্রেরণা তাহা কোনও চিন্ধা বা মতবাদের প্রেরণা নহে; তাহা সেই পূর্ণ দৃষ্টি; বাহার বলে, ভাব ও রূপ, তথ্য ও তন্ত্ব, বান্তব ও আদর্শ এক হইয়া যায়, রস্পিপাসা ও জীবন-জিজাসার মধ্যে কোনও বিরোধ আর থাকে না।

এই যে প্রতিভা—ইহা এমনই স্বতন্ত্র যে, ইহার বাণী সাহিত্যবিচারে একটা নৃতন আদর্শ ও নৃতন কচির দাবি করিতেছে। বৃদ্ধিমু-সাহিত্যে একটা জীবনবাদেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে. সে জীবনবাদের এক দিকে আছে প্রত্যক্ষের উপাসনা, যাহা আছে তাহা ছাড়া আর কিছুকে খীকার না করিয়া, তাহারই ইন্ধিত-অমুযায়ী পূর্ণ-মমুগুত্বের সন্ধান। অপর দিকে আছে, সেই প্রত্যক্ষকে একটি সমগ্র উপলব্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা—জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম, এই ! ত্রিবিধ উৎকণ্ঠার নিবৃত্তি সাধন। প্রথম দিকটির প্রেরণা যুরোপীয়; বিতীয়টি ভারতীয় সংস্কারের ফল। তিনি জীবনকে কেবলমাত্র আর্টের অধীন করিয়া দেখেন নাই, মাছবের চরিত্রে অন্ধ নিয়তির লীলাই প্রত্যক্ষ করেন নাই। বহিমচন্ত্রের উপক্রাসে যে রোমান্স-রুস আছে তাহার কারণ রসাবেশের অসংযম নহে; অতিশয় স্থিরদৃষ্টিতে জীবনের বাস্তব-মহিমাকে বরণ করিয়া যথাযথ প্রকাশ করিবার আকাজ্ঞাই তাহার কারণ। এজন্ম তাঁহার রচনায় যে নীতিজ্ঞানের প্রভাব আছে, তাহাতে যদিও আর্ট কুল হইয়াছে, তাহাতে সাহিত্যের ক্ষতি হয় নাই। কারণ, সাহিত্যের উৎস আর্ট নহে--ব্যক্তি-প্রতিভা: এবং জীবনকেই যে যত বড় করিয়া দেখিয়াছে সেই তত বড় ব্যক্তি-তাহার যে বাণী ভাহাই উৎকৃষ্ট गोहेन, তাहारे great art; चात्र नकन चाउँ-चाउँ पात ; त चाउँ योख्यी ফুলের মত, বেমন চমকপ্রদ তেমনই কণছায়ী। যে সকল কাব্য আদিকাল হইতে মাছুবের জীবন-রসে অভিবিক্ত হইয়া আজও পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, যাহার আর্ট মাছবের প্রাণের আকুল উৎকণ্ঠা নিবারণ করে, যাহার মধ্যে তাহার ভয়-ভাবনা বন্দ-সংশয় একটি পরম

উপলব্ধির ছারা আশন্ত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। বহিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই শ্রেণীর, তাঁহার সাহিত্য-কীর্মিও সেই প্রশন্ত ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তথাপি তাঁহার তুলনা তিনিই। বর্জমান মূলে সেই সাহিত্যের বে পরিণাম লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার গছকাব্যগুলি তাহারই শেব নিদর্শন। তিনবিংশ শতাব্দীর শেব পর্বে মূরোপীয় আন-সাধনা, একজন বাঙালীর প্রতিভাকে আশ্রম করিয়া যে ভারতীয় মনীয়াকে প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহার ফলে জীবনের বাত্তব যে ধরণের কয়নায় এক নৃতন রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মথার্থ মূল্য নিরূপণে এখনও বিলম্ব আছে।

## ঋষি বঙ্কিমচন্দ্ৰ

### ঞ্জীমতী সফিয়া খাতুন

মর্ছম বৃদ্ধিমচন্দ্রের শতবার্ষিক উৎসবে আমি তাঁকে আমার হাদয়ের প্রছা অর্পণ করি, প্রণাম করি।

বাংলার সাহিত্যসন্ত্রাট্, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের শ্রষ্টা, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রথম ঋষিক বহিমচন্ত্রকে বারা সাম্প্রদায়িক বলে অপমান করেন, তাঁদের বৃদ্ধির বিক্লতি দেখে মনে ক্ষোভ জাগলেও তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পৃথিবীতে একদল মাছ্য থাকবেই বারা মৃঢ়তা দ্বারা মাছ্যের মাহাত্ম্যকে অবিশ্বাস করে, মাছ্যের সত্যকে তারা দেখতে পায় না। ঋষি বহিমচন্ত্রের প্রতিভাকে বারা অস্বীকার করেন, তাঁদের মনোবৃদ্ধি এত ক্ষুত্র যে তাতে লক্ষিত হতে হয়। 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'তুর্গেননন্দিনী' প্রভৃতি পুত্তকে বারা সাম্প্রদায়িকতার জীবাণ্ খুঁজে বেড়ান, তাঁদের মন্তিহ সহছে সন্দেহ জাগে। ইতিহাসের সত্যকে বারা প্রকাশ করেন, কাব্যে বা উপজ্ঞাসে তাঁরা সেই সমসাময়িক মাছ্যের মনোভাবকে প্রকাশ করতে বাধ্য। তা না হ'লে সাহিত্যের অক্ষ্যানি ঘটে। সন্ম্যাসী-বিজ্ঞাহের বা রাজপুত-পাঠান যুগের পরস্পরের বিরোধী ভাবগুলিকে কাব্যে বা উপজ্ঞাসে প্রকাশ করলেই লেখককে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া চলে না।

वित्मचन्द्रः विषयिक्यत् । এবং সেই लास्त्र भारतभात्र रुष्टि इट्छ भारत व'तन जिनि न्नोडे छात्रात्र वेदनहरून, "हिन्सू ह'तन है छान हम ना वा सूननमान ह'तन छान हम ना। ज्यानात्र सूननमान ह'तन छान हम ना, हिन्सू ह'तन सन्न हम ना। जान सन्न त्नांक छूहे नच्छानारम् स्थाह ।"

সাম্প্রাদায়িক মাত্রবগুলি কিন্তু এতে সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নি, তাঁরা এর উপরেও স্থর চড়িয়ে করলেন জাতীয় সলীত "বন্দে মাতরম্"-এর উপর যুদ্ধঘোষণা। এই সলীতের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি করনা করা হয় নি, দেশমাতৃকার ত্তব করা হয়েছে।

"মহেন্দ্র দীত শুনিয়া কিছু বিশ্বিত হইল, কিছু ব্ঝিতে পারিল না—স্বলনা, স্বফলা, মলয়জনীতলা শক্তশামলা মাতা কে—বিজ্ঞাসা করিল, 'মাতা কে ?' উত্তর না করিয়া ভবানক পারিতে লাগিলেন—'স্বলাং স্ফলাং মলয়জনীতলাং শক্তশামলাং মাতরম্।
ইত্যাদি।'

মহেক্স বলিল, 'এ ত দেশ, এ ত মা নয়।' ভবানন্দ বলিলেন, 'আমরা অক্ত মা মানি না।' 'জননী জয়ভূমিশ্চ অ্ব্যাদিপি গ্রীয়সী।'

—'আনন্দমঠ'

ৰন্ধিমের সাহিত্য-প্রতিভাকে ছোট ক'রে দেখলে নিজেদেরই ছোট ক'রে দেখা হবে। রাজনৈতিক স্বার্থের জন্ম বারা সাম্প্রদায়িক কদর্যভাকে সাহিত্য বা ধর্মের মধ্যে টেনে আনেন, তাঁদের অসাধু উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবার জন্মে প্রত্যেক সভ্যাশ্রয়ী মুসলমানের উচিত বহিমচক্রের প্রতি তাঁর প্রাণ্য সম্মান দেখান। তা বদি আমরা না করি, তা হ'লে জাতীয়ভার সঙ্গে সাহিত্যেরও গতি কল্ক হবে। বহিমচক্র মুসলমানকে ছোট ক'রে দেখেন নি, তাঁর উপল্লাসে এমন কভকগুলি মুসলমান চরিত্র আছে, বা নাকি হিন্দু চরিত্র অপেক্ষাও মহৎ। ঐতিহাসিক উপল্লাসে বহিমচক্র বান্তব মান্থবেরই ছবি এঁকেছেন, কাল্পনিক বড় একটা কিছু নাই।

বিষ্কির সাহিত্য-সাধনার শতবর্ষ পূর্ণ হ'ল। তিনি বাঙালীকে যা দান ক'রে গেছেন, তা অপূর্ব্ব ও শাশ্বত স্থন্দর। আজ বিষ্কিমের শতবার্ষিক শ্বতি-উৎসবে বাঙালী হিন্দুমুসলমান সমবেত হয়ে আমরা সকলে তাঁর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

বন্দে মাতরম

# সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ

3

দেব !

শারদ প্রভাতে দেখি, সোনার তপন জাগে,
রক্ত নভ:হলে,
সোনাম্থী বস্থন্ধরা, সোনালী ছটায় ভরা,
আনন্দে উথলে।
গত শত বর্ষে সেই কাঞ্চন তপন রূপে,
তুমি এসেছিলে;
ভদ্ধ মক দীন দেশে, স্বৰ্ণস্রোতাঃ স্থরধুনী
তুমি বহাইলে!

2

চ্যাল্লিশ বর্ব এই, মার কোল ত্যজি সেই,
সেই মধুমাসে—
সে দিনে আকুলা ধরা, দারুণ বিবাদ ভরা,
মলয় বাতাসে।
আকাশে মলিন রবি, প্রকৃতির দীনা ছবি,
ফুল পড়ে ঝরি,
পাপিয়া গাহে নি গান, কলকণ্ঠ-"কুহ" ছিল
"উহু উহু" ভরি !
দেশের গৌরব রবি, হৈম-অন্তাচল-শিরে
করিলে শয়ন
সে দিনের সে বেদনা, মাভৃত্মি মার বৃক্ষে
ভাগে চির্ল্ভন!

4

প্রীভূত মঞ্ভারা, ভাষসী নিশায় যবে
বিরাজে গগনে,
এক শশধর বিনা, সকলি আঁধার তর্
এ ভব-ভবনে!
শৃষ্ম তব কর্মভূমি, শৃষ্ম তব রাজাসন,
সাহিত্যসমাট্!
ভারতে ভারতী আর, পরে নি মুকুটমণি
উজলি ললাট!
ভক্ষ সেই পুশ্বন, বাসন্তী লন্ধীর চিরপ্রিয় নিকেতন,
মৃক সেই বীণা বাঁশি, মল্লার দীপক রাগ
নীরব এখন!

8

ধর্মতন্ত্ব মনন্তন্তে, তুচ্ছ স্থা লোভাকুল
কত জনগণে,

ফিরাইলে শুভ পথে, যেমতি ফিরালে সেই
"শৈবলিনী" মনে।
শুধু নহে দম্যভীতি নীলকর অত্যাচার
করেছ শাসন,
শাসিয়াছ মানবের উন্মন্ত ইন্দ্রিয়-মোহ
"প্রতাপ" যেমন!
অসংযম "বিষর্ক্ষে" মানব জীবন মাঝ,
ফলে কি গরল,
দেখালে "নগেক্সনাথে" বিমুগ্ধ "গোবিন্দলালে"
মহা অমকল!

ভীষণ কাপালি করে, "কপালকুওলা" বালা বনদেবী সমা,

অকাল কুন্থম-কলি, অকালে করিয়া গেল বিখ-মনোরমা !

ললিতা "লবন্দলতা" চাপিয়া মনের ব্যথা পতি-পদ-পুজে,

তাপস "অমরনাথ" "রজনী"রে দয়া দিয়া, চির শাস্তি খুঁজে।

সে রাজকেশরী-বামে, দৃগু রাজকেশরিণী, ভাস্থর ভারতে ;

"শান্তি"র অজেয় বর্ণা, "প্রাফুরে" নিকাম কর্ণা, বিচিত্র মরতে।

দিশাহারা "সীতারাম" উদাসীন পদে ভাঙে মকল-কলস,

দেখাইলে চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, পৃত বৃদ্ধি "জয়স্তী"র যশ।

নর কিছা নারায়ণ ঐক্তঞ্চ যাহাই হন------মানব দুখ্যের---

তথাপি মহিমময় যে আদর্শ অভ্যুদয় নমস্ত বিশেব !

গুরুর আসনে বসি 'ধর্মতত্ব' শিক্ষা দিলে

বিধির আদেশে ?— ভক্তি, প্রীতি, দয়া, কর্ম, শুদ্ধাচার, মহারুদ্ধ,

निजानम (मर्ट्ग ?

Œ

আমরা বৃঝিব কবে, কত রত্ন কত মণি করিয়াছ দান, স্কুত্র আমাদের হিরা, তার মাঝে আছে আর কডটুকু স্থান ?

হে গুরো "কমলাকান্ত"! হে মনীবি ঋষিবর!

অকালে হঠাৎ

মহরক ভক্তগণে কেন গেলে পরিহরি একি বস্লাঘাত !

আর কি গো জাগাবে না, অপরূপ মাতৃত্তবে স্থ্যু সভানে,

কি যে ধর্ম, কি যে কর্ম, কে ক'বে সে মর্ম্মকণা, সে মধুর ভানে ?

P

আবার আসিতে হবে, মৃত সঞ্জীবনী রবে অমৃত ঢালিতে,

স্বরগ মন্দারমালা, ভরিয়া পূজার ভালা মাভূপদে দিতে।

মোরা, মানস-আনন্দমঠে, স্তুদয়-মন্দল-ঘটে
করি—তোমা আবাহন,

জ্যোৎদ্বাপুলকিত যামে, প্রফুল্লকুত্বন-দামে পুজি শ্রীচর্ণ।

আবার আসিবে তুমি, ভাকে তব মাতৃভূমি মাগিয়া কল্যাণ,

স্মাসিবে স্মাসিরে ফিরে, কাব্য কলা সাহিত্যেরে দিবে নব প্রাণ।

এ বাহুতে দিবে শক্তি, এ হাদরে দিবে ভক্তি হে দেব ! স্বরম্,

সপ্ত কোটি কঠে নিভি, গাব মোরা মহাগীতি বন্ধে মাতরম ।

শ্রীমানকুমারী কম্ব

## প্রপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

#### **बिबीक्मात वत्मागागाग**

বহ্নিমচজ্রের জন্মের শত-বার্ষিক উৎসবের সম্ভাবনায় যে দেশব্যাপী উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে, ভাহাতে বহিষের লোকোত্তর প্রতিভার পুনরালোচনার একটা স্থক্তর অবসর ঘটিয়াছে। অতিশয় ছঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিছমের ক্লায় প্রতিভাশালী লেখকের আলোচনা যথোপযুক্ত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী যুগে মাত্র ছই জন স্থী এ বিষয়ে কভকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন-গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও স্বর্গীয় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্কিমের প্রতি এই আপেন্দিক উদাসীয় আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটা অমার্ক্ষনীয় অপরাধ। ইউরোপের কোন দেশে ভাঁছার তায় লেখকের জন্ম হইলে, তাঁহার সম্রদ্ধ আলোচনায়, যুক্তি-সহ বিচারবিশ্লেষণে দে দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত হইয়া উঠিত। আমাদের দেশে বন্ধিমচন্দ্র যে স্বতি-প্রশংসা না পাইয়াছেন ডাহা নহে; কিন্তু সে প্রশংসার অধিকাংশ নিবেদিত হইয়াছে তাঁহার খদেশ-প্রেমিকতা ও দূর-প্রসারী রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রতি। তাঁহার "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র লক্ষ লক নরনারীর কঠে ধ্বনিত হইয়াছে; তাঁহার 'আনন্দর্ম্য' শত শত দেশবাদীর প্রাণে দেশপ্রীতির প্রথম বীজ :বপন করিয়াছে সত্য; কিন্তু যে নিয়মে আমরা বেদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র-প্রণেতা ঋষিকে বিশ্বত হইয়াছি, সেই নিয়ম বৃদ্ধির সম্বন্ধেও অনেকটা প্রয়োজ্য হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে যে মতবাদ আমরা উচ্চারণ করিয়াছি, তাহা ভক্তিবিহ্মলতায় অস্পষ্ট, উচ্চানের আতিশ্য্য-বিভূষিত। পক্ষপাতহীন সমালোচনার বারা তাঁহার সাহিত্যিক আনর্শ ও ৰীর্ট্টির বথাবোগ্য মূল্য-নির্দারণ, ঔপক্তাসিক সমাজে তাঁহার চিরস্তন ছান নির্দেশ-এদিকে বিশেষ কোন সম্মিলিত চেষ্টার স্থৃতিত্ব আমরা দাবী করিতে পারি না। রবীক্রনাথের বভিমচক্রের উপর একটি সাধারণ সমালোচনা ও 'রাজসিংহ' উপস্থাসের আন্চর্য্য অন্তর্জ্ব রস্ঞাহিতা অবশ্র এই নিয়মের ব্যতিক্রম। কিছ তিনি ইচ্ছা করিলে সমালোচনা-ক্লেরে একটা নৃতন ধারা প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন, আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যের দৃক্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাঁহার নিকট এই মুষ্টভিকায় আমাদের মন ভৃগ্ত হয় না-ইহা বলা বাহল্য যাত।

দেশপ্রেমিক বছিমের শিক্সব স্বীকার ও সাহিত্যিক বছিমের প্রতি বিষ্ণুবতা—এই অভুত সমন্বয়শীল মনোবৃত্তির একটা বিশেষ কারণ খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন নহে। বৃদ্রিম-পরবর্ত্তী যুগে আমাদের রাজনৈতিক আশা-আকাজার নদীতে যেমন জোয়ার আসিয়াছে, আমাদের সাহিত্যিক রোমান্স-প্রবণতার প্রবাহে সেইক্লপ ভাটারই প্রাত্বর্ভাব। রান্তনৈতিক প্রগতিশীলতা সম্বন্ধে বেশি কিছু বলার আবশুক করে না—ইছা অতিশয় স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ। কিছ বহিমচন্দ্রের উপস্থানে আমাদের যে সনাতন রোমান্স-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে, তাহাই পরবর্তী যুগে সৃত্তিত হইয়া এখন অতি শীর্ণ ধারায় প্রবাহিত হইতেছে ) বিছমের অব্যবহিত পরবর্তী যুগ এক বিপ্লবকারী ক্লচি-পরিবর্তনের যুগ। ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্যের সহিত নিবিড়তর সংযোগের ফলে আমাদের সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নৃতন আদর্শ অমুসত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য সমাজে কতকগুলি অপ্রতিবিধের ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের কলে উত্ত সমস্তা ওকত্ব লাভ করিয়াছে ও ইহালের আলোচনা সাহিত্যেরও প্রধান বিষয় হইয়া দাঁভাইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মুখ্য হইতেছে—বৌন ও দারিদ্রা-সমস্তা। পাশ্চাত্য দেশে সমান্ত্রনীভির আদর্শ-বিভ্রান্তি ও বিশুখলতার জন্ম এবং ধনী ও প্রমিকের মধ্যে ক্রম-বৰ্জমান অবস্থা-বৈৰম্যের জন্ম এই সমস্তাগুলি জীবনে ছনিবার হইয়া উঠিয়াছে, এবং জীবনের মর্শবল হইতে সাহিত্যের কেন্দ্রন্থলে স্বতঃই স্থানাম্বরিত হইয়াছে। এই সমন্ত সমস্তার সদে সবে বাস্তব্তা-প্রধান ও রোমাল-বিমুখ সাহিত্যিক মনোর্ভিও গুড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমাজে এই সমন্ত প্রশ্ন কেবল অন্ত্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্যের অভ্করণে জীবনের খাভাবিক বিকাশকে বছদ্রে ছাড়াইয়া গিয়া এই সমত্ত অর্দ্ধকৃত্তিম সম্প্রাবিচারে সম্পূর্ণরূপে উৎস্পীকৃত হৃইয়াছে, এবং ইহার অন্তক্ত সাহিত্যিক ভদী ও মনোবৃত্তি অৰ্জনে সচেষ্ট হুইয়াছে। ইহাই বহিমের সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগের সর্বাপেকা গুরুতর বিচ্ছেদ। এই-জাতীয় সমস্তা আলোচনার জন্ত যেরপ আণুবীক্ষণিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োজন, তাহার অভাবই অতি-আধুনিকের চক্ষে বহিমের সর্বাপেকা মারাত্মক ক্রটি। ইহাই সাধারণত বহিমের অবাত্তবতা, গভীর মনতত্ত্-জানের অভাব ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়।

তারপর অক্ষতাও বহিষের পদাহ অন্তসরণের প্রতিবহ্নকতা করিয়াছে। বহিষ ক্রিভিহাসিক প্রতিবেশ হইতে যে রোমাল আহরণ করিয়া আমাদের প্রাত্যহিক পারিবারিক জীবনে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্তীরা সেই রোমালের মূলক্ত ধরিতে পারেন নাই। ইতিহাসলহ রোমাল উপল্লাস-ক্তেরে বহিষ এবং রমেশচক্র ও নাটকে বিজেক্রলাল প্রায় নিম্পেবিত করিয়া দিয়াছেন। ইতিহাসের যথন বোদ্ধবেশ, যথন ইহা বীরস্ক-প্রভায় ভাশ্বর, তথন ইহার গতিবেগ ও দীপ্তি সাধারণ জীবনে সংক্রামিত হইরা ইহাকে মহিমান্থিত করিবা ভোলে। ইতিহাসের এই রণোন্মাদ জীবনের তালকে ক্রততর করে, ইহার বিচ্ছিন্ন-বিন্ধিপ্ত শক্তিকে একটা বিরাট উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ম সংহত করিয়া এক ন্মরণীয় বিকাশের দিকে লইয়া বায়। বর্জমান মৃগের উপন্থাসিকেরা ইতিহাসের রক্মঞ্চে এই বীরন্ধের অভিনয়, এক বিশাল ব্যক্তিক্র-বিকাশের অবসর, দেখিতে পান না;—আধুনিক ইতিহাস কৃটনীতি ও তার্কিকতার লীলাক্ষেত্র। এতিহাসিক কল্পনার একান্ত অভাবের জন্ম) অতীত ইতিহাসে প্নর্জীবন-সঞ্চার করিতে বহিম যেটুকু সাকল্য লাভ করিয়াছিলেন, আধুনিক উপন্থাসিকেরা তাহার কাছাকাছিও যাইতে পারেন না। স্থতরাং ইতিহাসের সিংহ্বার তাঁহাদের নিকট চিরকালের জন্ম ক্রম হইয়া গিয়াছে। রবীক্রনাথ তাঁহার প্রথম বন্ধসের উপন্থাসে ইতিহাস-ক্ষেত্রে পদার্পন করিতে চেটা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইতিহাসের বিরাট প্রান্ধণতলে তিনি নিজের আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের ঘৃই একটি ছায়ামুর্জি ছাড়া আর কিছু দেখেন নাই। পরবর্জী মৃগে বহিম-প্রভাবের ধর্মকার ইহাও একটি জন্মেত্র কারণ।

(স্র্রাপেকা গুরুতর কারণ অবশ্ব রবীক্রনাথ ও শরৎচক্রের বিপরীতম্থী প্রভাব) ব্যিমের ডিরোভাব হইতে না হইতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে রবীক্রনাথের অপরূপ আবিতাব আমাদের সমন্ত বিচার-শক্তি ও রসবোধকে এক সম্পূর্ণ নৃতন প্রণালীতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই উদীয়মান সুর্যোর প্রথর কিরণে আমাদের চকু ধাঁধিয়া গিয়াছে---সাহিত্যের আদর্শ ও পন্ধতি সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত চিস্তাধারা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই নব **জ্যোতিকের আব্দালে পঢ়ি**য়া বহিমের খৃতি যে অপেকাকৃত মান ও ধুসর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বিবীজনাথের রোমাল বহিম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয়---ইহার উদ্ভব ইতিহাসের বহিঃপ্রাগণে নহে, লেখকের নিজ মানসকল্পলাকের মধ্যে। তাঁহার সর্বগ্রাসী কাব্য-শক্তি উপস্থাসকে কবিতার অধীন করদরান্ত্যে রূপাস্থরিত করিয়াছে। আবার তাঁহার 'ঘরে-বাইরে,' 'চতুরদ' প্রভৃতি উপন্যাসে আধুনিক সমস্যা চিরস্তন সমালগঙী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া একটা অসাধারণ তীব্রতা লাভ করিয়াছে। বহিমের সমাজ-বেষ্টনীর মধ্যে সংরক্ষিত, বাহিরের প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত সমস্তা রবীক্রনাথের সহিত তুলনায় এত তীক্ষ ও প্রশ্নসভুল হইয়া উঠে নাই। শর্ৎচন্ত্রও মোটামূটি রবীক্রনাথের ধারারই অম্বর্জন করিয়াছেন। তাঁহার রোমান্স আসিয়াছে সমান্ত-শৃত্রকাহীন ভবপুরে জীবনের বিচিত্র অভিক্রতা ও পল্লীবালকস্থলভ নির্ভীক হঃসাহসিকতার কাহিনী হইতে। তিনি প্রেমের উত্তব-রহন্ত, ইহার বিধি-নিষেধ উল্লেখন-প্রবণতা ও স্থা বাত-প্রতিঘাতের যেরপ গভীর ও ৰিক্ষত আলোচনা করিয়াছেন, বহিমের বিশ্লেষণে সেরপ বান্তবতা ও অন্তকৃটি নাই। ৰন্ধিষের প্রেমের ধারণা প্রাচীন সাহিত্য ও সমাজ-রীতি হইতে সংগৃহীত; তাঁহার অমর, च्राम्थी, कुचनचिनीत मरशा त्थारमत य धाता धातारिक हरेताह, जाहा यात्रित जेनत চির-প্রথাপত পৌরাণিক ভটভূমির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। দাস্পত্য-প্রেমের মধ্যে তিনি সনাতন भिनन-वित्रह, चित्रान-मत्नामानिन्न, ७ शूनर्मिनत्त्रहे **(मा**णामाना त्रविग्राह्म । **छाहा**त्र প্রেম-কাহিনীতে ছইটি মাত্র প্রবল বিপরীত ধারার প্রবাহ লক্ষিত হয়; কিছ প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে আবার যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বীচিবিকেপ, সংশয়-আন্দোলনের মৃত্ কম্পন অভুজ্ত হয়, তাঁহার অণুবীক্ষণয়ত্তে দেওলি ধরা পড়ে নাই। অবৈধ প্রেম তিনি স্বীকার করিয়াছেন, কিছ ইহাকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন কবিত্বময় সাহেতিকভার মধ্য দিয়া, আণুবীক্ষণিক দিন-লিপির মধ্য দিয়া নহে। তাঁহার রোহিণী কি করিয়া গোবিন্দলালের সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার মূলস্ত্রটি তিনি স্থা ইবিতের সাহায্যে প্রকটিত করিয়াছেন; তাহার **चज्छ त्थामाका मृहार्खत क्य विदार-वनत्कत ग्राप्त चामात्मत निक्छ উढानिछ इटेशाहा।** গোবিন্দলালের সমবেদনায় এই কীণ প্রেমশিখা উজ্জল হইয়াছে; বারণীর জলে ভূবিয়া মরার চেষ্টাতে ইছার অপ্রশমিত বেদনার অত্রকিত বিকাশ আমাদিগকে বিশ্বয়-বাধিত করিয়াছে। গোবিন্দলালের দিক দিয়াও একটা অভুরূপ আকর্ষণ একটি মাত্র পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। এই পর্যান্ত দেখাইয়াই তিনি বিশ্লেষণ-কার্যা ছগিত রাথিয়াছেন। হৃদয়ের বিক্লোভ ও আকর্ষণ কি করিয়া দৈহিক সছল্কের নাগপাশে জড়িত হইয়া পড়িল, তাহার গ্রন্থিবন্ধনগুলি নিখুঁ তভাবে দেখানো তিনি প্রয়োজনীয় মনে করেন নাই। প্রলোভন ও পতন—ইহার মধ্যবর্জী শুরগুলি পাঠক অনায়াসেই কল্পনা করিয়া লইতে পারিবে, এই বিশাসে তিনি তাঁহার বিশ্লেষণে ইচ্ছাপূর্বকই অনেকটা ফাঁক রাখিয়াছেন। তাঁহার স্থক্ষচি ও সংযম-জ্ঞান এইখানে তাঁহার কলমের মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক ঔপক্যাসিক ও পাঠক কিন্তু এই সংহাচের সমর্থন করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, বন্ধিম যে শুরগুলি উপেক্ষা করিয়াছেন, ঠিক তাহাদের মধ্যেই কোন বিশেষ প্রণয়-কাহিনীর অনুদ্রসাধারণ বৈশিষ্ট্যের ইতিহাস প্রক্রম আছে। প্রায় সমন্ত প্রেমেরই আদি ও অন্ত—আকরণ ও পদখলন একরপ; যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহা ঐ মধ্যবর্ত্তী শুরগুলির মধ্যেই বিশ্বমান। (আবার বহিমের উপস্থানে পদখলনের অবশুভাবী পরিণাম—যোহভদ ও অহতাপ) কিছ আধুনিক উপদ্যাস এই সনাতন নীতির অন্থমোদিত পরিসমাপ্তির বৈধতা স্বীকার করে না। বর্ত্তমান যুগের উপন্যাসিক সমাজবিধি উল্লেখনের মধ্যে হয় প্রশংসার্ছ বিল্রোহ ও মুক্তির আনন্দ আবিকার করেন, না হয় মহন্তবের আরও গভীরতর অবনতি, নিলাকণতর লাছনা, চরম অধোগতির সভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। আর্টের পদ্ধতি ও আদর্শ সহদ্ধে বহিমের সহিত ভরুণ পাঠকের এই মতভেদ আব্দ তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে সংশবের স্ঠি করিয়াছে। কিছ কুহেলিকা কাটিয়া গেলে প্র্যালোক বেমন দীগুতর হইয়া উঠে, সাময়িক প্রাত্তি-নিরসনের পর বহিষের প্রতিভাও দেইরূপ দেনীপামান হইবে—ইহা আশা করা অসমত হইবে না।

বছিমের উপস্থাসসমূহের ব্যাপক সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবাদের পরিধির মধ্যে সম্ভব নহে; বর্ত্তমান উপলক্ষাও সেরূপ চেঠার প্রতিকৃল। আমি কেবল এখানে কোন্ কোন্ বিশেষ গুণের উপর তাঁহার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠার প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে চেটা করিব।

তাঁহার সম্বন্ধে প্রথম কথা হইতেছে—তাঁহার সর্বাদীণ আধুনিকডা। বাদালা সাহিত্যে ও সমাব্দে আধুনিকভার প্রবর্তনের জন্ত অনেকেই কৃতিছ দাবী করিতে পারেন। नर्स्वथय উत्तथराना नाका तामरमाइन ताब, जिनिहे श्रथम नाजारनाहनाव ও धर्मकीवरनत বিচারে স্বাধীন চিম্বার প্রবর্ত্তন করেন। সে হিসাবে তিনিই বন্দদেশে আধুনিকভার অগ্রদৃত। তাঁহার পরে অক্ষুকুমার দত্ত ও ঈশ্বরুক্ত বিভাগাগর মহাশ্যের দাবীই অগ্রগণ্য। ইহারা নানা দিক দিয়া পুরাতন সমাজ-মনে স্বাধীন চিম্বাল্রোড প্রবাহিত করিয়া, ভাহার ক্ষ কুলংকারাছের কোণগুলি প্লাবিত ও পরিষ্কৃত এবং সেধানে অনেক নৃতন চিস্তা ও আদর্শের বীজ বপন কলিয়াছেন; যাহা এখন ফলে ফুলে সমুদ্ধ হইয়া পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিছ আধুনিকভার সৃষ্টি করিতে ওধু যে লৌকিক চিম্ভার প্রয়োজন হয় ভাহা নয়, নৃতন ভাব-প্রকাশোপযোগী ভাষাও তাহার একটা অপরিহার্যা অল। রামমোহন, অক্ষরকুমার ও বিভাসাগর নৃতন ভাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভাষার দিক দিয়া তাঁহারা অতীত সংস্কৃতির সকীর্ণভার সহিত যুক্ত ছিলেন। তিল তিল করিয়া নৃতন ভাব সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা আধুনিক মনোবৃত্তির ভিত্তি-রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাষা আড়ই, অড়তাগ্রন্ত ও মন্থরগতি ছিল। আধুনিক মনের লীলা-চঞ্চলতা, ক্ষিপ্রগতি, সবাসাচিত্ব (versatility), বিদ্যুৎশিধার ক্রায় ভাষর পরিবর্ত্তনশীলতা, আবেদনবৈচিত্তা (variety of appeal) বৃদ্ধিমচন্দ্রেই সর্বপ্রথম পূর্ণবিকশিত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ববর্তীদের তৃণীরে এক প্রকারেরই অল্প ছিল—তাঁহাদের গুরু-গন্ধীর বচনবিদ্যাদ, অপ্রান্ত শাল্পবিচার ও উচু স্থরে বাঁধা নৈতিক আবেদন প্রতিপক্ষের স্থুল গণ্ডার-চর্ম্মে প্রতিহত হইয়া <sup>এ</sup>ফিরিয়া আসিত। বিদ্যুচন্দ্র যুদ্ধ চালাইবার অভিনব পদা আবিকার করিলেন; তাঁহার আক্রমণ তাঁহার পূর্ববর্তীদের গলাযুদ্ধে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার তৃণীর বিচিত্র আযুধে পূর্ণ ছিল—তীক্ষ বিজ্ঞপান্ত, প্রচ্ছের উপহাস, গৃঢ়ার্থ রূপক, অচ্ছেড় তর্কজাল ও শ্রেণীবিক্তত্ত যুক্তি-পরম্পরা, ইতিহাসের ভাঙার হইতে সংগৃহীত পূর্বোদাহরণ (precedent), অফুরম্ব স্বতঃউৎসারিত রসিকতা, লঘু-কল্পনার ইক্সলাল (fantasy) ও গভীর মর্মক্শর্লী অঞ্পূর্ণ আবেগ-এই সমন্ত অল্পেই তাঁহার তুল্যক্লপ অধিকার ছিল। পুরাণবর্ণিত বীরের ভাষ ডিনি তাঁহার প্রান্তিপক্ষের যুক্তিকে ক্রোধের অবিবাণে ভস্মীভূত করিয়াছেন, অক্স উপহাসের বঙ্গণান্তে গদাঞ্চবাছে ঐরাবতবং ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছেন ও ভাবাবেগের বায়ব্যাল্সে ছিম্নভিম্ন করিয়া

রেপুপরমাপুতে ওঁড়া করিয়া উড়াইয়াছেন। বিভাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রছে দেশাচারকে সংবাধন করিয়া যে দীর্ঘ আক্ষেপোক্তি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোমল দরার্দ্র হ্রদর ও অপরিণত তর্কশক্তি একদকে প্রকাশিত হইরাছে। বহিমচক্র বিভাসাগরের বছবিৰাছনিবারণ-বিষয়ক গ্রাছের আলোচনা উপলক্ষ্যে বছবিবাহ রোধকল্পে ধৃতান্ত্র লেখককে ভন কুইন্সোটের সহিত তুলনা করিয়া অতি সংক্ষেপে তাঁহার প্রচেষ্টাকে হাস্তাম্পদ করিয়াছেন। বৃদ্ধিমের যোদ্ধবেশ স্থদর্শনহন্ত বিষ্ণুর ত্যায় যুগপৎ সম্ভ্রম ও ভীতির উদ্রেক করে। তাঁহার শাণিত অন্তের সম্বধে তাঁহার প্রতিষ্থিবর্গ অভিমন্থার নিকট কুরুসৈন্তের ন্যায় পরাজিত ও ছত্রভদ হইয়াছে। অবশ্র তাঁহার তর্কের মধ্যে একটু জোর-জবরদন্তির ভাব, প্রতিপক্ষের প্রতি একটা অবহেলা ও অবজ্ঞার হুর সময় সময় লক্ষ্য করা যায়। ইহা নীতির দিক দিয়া হয়তো সর্বাধা সমর্থনযোগ্য নহে; কিন্তু তর্কযুদ্ধে ইহা প্রত্যেক আঘাতের শক্তি বাড়াইয়া প্রতিপক্ষকে একেবারে ভূমিশায়ী করিয়া ফেলে। বৃদ্ধিম যদি একথানিও উপদ্যাস সা লিখিতেন, তথাপি তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধ' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁহাকে নাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিত। আর এই যুদ্ধের উপযোগী ভাষা তাঁহার হাতে শাণিত তরবারির ক্লায় শ্লেষ-বিক্রপ-ভাবাবেগের স্থ্যালোকে ঝকমক করিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ভাষাই তাঁহার স্পূর্ণ আধুনিকভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। ইহা রবীজনাথের নির্করের ক্রায় 'ভূধর হইতে ভূধরে ছুটিয়া' 'রামধন্থ আঁকা পাথা উড়াইয়া' বাধা-বিল্লের উপলথগুকে সবলে অপসারিত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে, গিরিনদীর নৃত্য-চপলতা ও ধৃৰ্কটির জটাজালের ফ্রায় মহান গান্তীর্য্য, উভয় গুণেরই অপরূপ সংমিশ্রণ লক্ষিত হয়।

বহিমের বিতীয় কৃতিত্ব হইতেছে—তাঁহার উপক্তাসাবলীর পরিকল্পনার মৌলিকতা।
আমরা প্রায়ই বহিমের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের কথা আওড়াইয়া থাকি। কিন্তু একট্
স্ক্রভাবে বিচার করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, এই ঋণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অত্যন্ত
অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বহিমের উপক্তাসসমূহ ১৮৬৫ সাল হইতে ১৮৮৭ পর্যন্ত এই
একুশ বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। এই সময়ে ইংরেজী সাহিত্যে যে সমস্ত উপক্তাসিক
আবিভূতি হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এক একটি দিকপাল। ইহার পূর্ববর্তী যুগে Scott
ও Jane Austen, এবং এই যুগে Dickens, Thackeray, George Eliot,
Charlotte Bronte, George Meredith ও Thomas Hardy প্রমুখ প্রথম প্রেণীর
উপক্তাসিকেরা লেখনী চালনা করিতেছিলেন। কিন্তু বহিমের উপক্তাসের প্রণালী ও ভারভন্তী
ইহাদের কাহারও হারা প্রভাবান্বিত না হইয়া নিজ মৌলিকতা অক্স্প রাথিয়াছিল, ইহা
ভাহার কম ক্বতিত্বের পরিচয় নহে। আমরা সাধারণত বহিমকে ছটের সহিত ভূলনা করি,
ও তাঁহার ক্বের্গনিনন্দিনীতে জগৎসিংহের সহিত আরেষা-ভিলোত্যমার প্রণয় সম্পর্কটির সহিত

Ivanhoe-त Rowena-Rebecca-त मश्राकृत मानुष्यत कथा উत्तब कतिया थाकि। এই সাদৃত্ত-আবিদার সম্পূর্ণ অহমানসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। বহিম যে কটের নিকট ভাঁহার উপস্তাসের মূল ঘটনা সহত্তে ঋণী, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ছই জন ঔপস্তাসিকের রচনায় নায়ক-নায়িকার সম্পর্কে সাদৃত্য থাকিলেই যে নিছক ঋণের অন্তিম্ব করনা করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসভত নহে। আর এই খণ মানিয়া লইলেও বহিমের মৌলিকভার কোন হানি হয় না। এই বৈত প্রণয়-কাহিনীটি তিনি সম্পূর্ণ নৃতন প্রতিবেশে স্থানান্তরিত করিয়াছেন: হতাশ-প্রেমিকা Rebecca-র সৃহিত আয়েবার, ও Rowena-র অহমত পরুষ ভাবের সহিত তিলোত্তমার বালিকাহণভ কোমল ব্রীড়াসভ্চিত ভাবের কোনই সাদৃত্য নাই। সামাজিক অবস্থার দিক দিয়াও Rebecca ও আয়েবা তুলনীয় নত্তে—Rebecca তদানীঅন যুগের স্বণ্য পতিত ইত্দিতনয়া, আয়েষা নবাবনন্দিনী। ইহা ছাড়া, স্কটের দহিত বন্ধিমের রচনা-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। স্কটের ক্বতিছ ইতিহাস-পরিবেশ রচনায়, নিজের দেশের ক্বক ও অস্তাক্ত নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের সরস চিত্রণে; নামক-নামিকার চরিত্র-স্টেও গভীর ভাবাবেগ বর্ণনায় তাঁহার অক্ষমতা ফুম্পট। বন্ধিমের ইতিহাস অধিকাংশ ছলে কীণ ও কালনিক। নিমশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার বিশেষ কোন ক্লভিছ নাই। কিছু ভাব-গভীরভা ও কল্পনা-সমৃক্ষির দিক দিয়া তাঁহার স্থান কটের অনেক উর্কে। তাঁহার বর্ণনাভলি, জীবন-সমালোচনা, মছ্য-জীবনে নিগৃঢ় দৈবের লীলা ফুটাইয়া তোলার প্রণালী, সরস কথোপকথন-চাতুর্যা, ভাবোচ্ছাস—এ সমন্তই তাঁহার সম্পূর্ণ নিজন্ম ও প্রথম শ্রেণীর ঔপস্থাসিকের উপযুক্ত। পরিধির সন্ধীর্ণতা ও সংঘাতের স্থায়িত্ব-কাল বাদ দিলে বৃদ্ধিম যে কোন প্রথম শ্রেণীর ইংরেজ উপক্যাসিকের সহিত প্রতিষোগিতা করিতে সমর্থ। উপক্যাসের কাঠামো ও পটভূমি তিনি পশ্চিম হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিছ তাঁহার স্ট নরনারীর সমস্তা সম্পূর্ণরূপে এতকেশীয়, বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবার-প্রতিবেশ হইতে নিভাস্ক স্বাভাবিক কারণে উছ্ত। ইউরোপীয় সমস্তা বাজালীর পোষাকে সাজাইয়া, বাজালীর ব্যবহার ও ব্যক্তিগত জীবনকে ইউরোপীয় সমাজনীতি ও দার্শনিক মতবাদের বারা নিয়ন্তিত করিয়া বৃহ্ম সন্তায় বাহাতুরি লইবার কোন প্রবৃত্তি দেখান নাই। তাঁহার অমর-স্গ্যুম্থীর অভিমান স্লিয় ও উত্তাপহীন—কেন না, তাহারা চিরম্বন সমাজনিদিট কক্ষণথে আবর্ত্তিত হইয়াছে; কক্ষ্চুতে তারকার উদাগতি ও অস্বাভাবিক প্রধর দীপ্তি তাহাদের নাই। বন্ধিম-প্রতিভার বিশ্লেষণ-কালে ভাঁহার মৌলিকতার এই ভোষ্ঠ গৌরব আমাদের সর্বাদা শ্বরণ রাখিতে হইবে।

বৃদ্ধিমের ভূতীয় কুতিত্ব এই যে, তিনি বন্ধ-সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপস্থাসের জন্মদাতা। এই ঐতিহাসিক উপস্থাসের সাধারণ পরিকল্পনার জন্ম তিনি যে কটের নিকট ঋণী, তাহা অধীকার করা যায় না। ইতিহাস ও ব্যক্তিগত জীবনের সমিলনের উপর এই-জাতীর

উপজ্ঞাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—এই মূলস্ত্র সমস্ত পরবর্তী ঔপজ্ঞাসিক কটের নিকট শিকা করিয়াছে। বহুমের ইতিহাস-পরিধি খাদশ শতাবীতে মুসলমান কর্তৃক বন্ধ-বিজয় হইতে ম্ব্রাদ্র শতাবীতে ছিয়ান্তরের মহন্তর পর্যন্ত প্রসারিত। অবস্থ তাঁহার ঐতিহাসিক চিত্রের মধ্যে যথেট ক্রটি-বিচ্যুতি ও কাঁক আছে। পাশ্চাত্য আদর্শের সহিত তুলনায় জাঁহার ইতিহাস দায়িবজ্ঞানহীন কাল্পনিকতা ও তথাহীন সংহতের পর্যায়ে পড়ে। কিছু ইচার জন্ম দায়িত্ব বহিমের নহে: কেন না, এই মন্দভাগ্য দেশে বিখাস্যোগ্য, তথ্যবহুল ইভিহাসের একান্ত অভাব। ইতিহাসের অভাব ছাড়া আর একটি কারণে বছিমের ঐতিহাসিক উপল্ঞাসের রস জমাট বাঁধিবার অবসর পায় নাই, তাহা সাধারণ দেশবাসীর ঐতিহাসিক আন্দোলনের সৃষ্টিত সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগ। দেশে যখন রাষ্ট্রবিপ্লব আসিয়াছে, তখন তাহা রাজা বা রাজবংশীয়দের ভাগ্যকে বিভূষিত করিয়াছে, কিছ সাধারণ পারিবারিক জীবন এই ৰাটকায় বিপৰ্যান্ত হয় নাই, নিজ চিয়ন্তন নিভারক লোতে প্রবাহিত হইয়াছে। বঙ্কিমের সমন্ত উপস্থাদে ইতিহাস-প্রভাব তুল্যরূপ প্রবল বা গভীর হয় নাই, ইতিহাস-অংশের সহিত ব্যক্তিগত জীবন সব ক্ষেত্রে সমান নিবিডভাবে বিজডিত হয় নাই। এই সমস্ক ক্ষেত্রে শ্বৈতিহাসিকতা সেরপ মারাত্মক ক্রটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তুর্ক-বিজ্ঞয়ের সহিত হেমচন্দ্র-মুণালিনীর প্রেমের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ: পশুপতি-মনোরমার রহস্তজ্জভিত সম্পর্কের সহিত ইহা বরং অপেকারুত নিবিভ্ভাবে সংশ্লিষ্ট। তুর্ক-বিজয়ের সময় দেশের সাধারণ **অবস্থা কিন্ধণ ছিল বা তাহার অব্যবহিত কারণ কি, তাহার কোন সম্ভোষজনক বিবরণ** ইতিহাদেও নাই-স্থতরাং বৃদ্ধিমের উপস্থাদে যে থাকিবে না, তাহাতে আশ্রুষ্য হইবার কি আছে! তবে গৌড় অধিকার ও লুঠনের চিত্রটি যেন আগ্নেয় অক্ষরে লিখিত হইয়াছে. এখানে আশ্চর্যা বছ ও অন্তর্দু ষ্টিসম্পন্ন কল্পনা ইতিহাস-জ্ঞানের অভাব পূর্ণ করিয়াছে। আর সপ্তদশ অবারোহী কর্ত্তক গৌড়-বিজ্ঞয়ের কিষদস্তীর অস্তরালে অবিসংবাদিত বিধাসঘাতকভার যে কছাল উকি মারিতেছে, বৃদ্ধিম ভাহাতে রক্ত-মাংস যোগ করিয়া, একটু আত্মঘাতী হীন চাতুর্ঘ্য ও প্রণয়াকাজ্ঞা মিশাইয়া পশুপতিরূপে দাঁড় করাইয়াছেন। পশুপতি ঐতিহাসিক চরিত্র নতে, किन्তু সে না হইলে ইতিহাসের পাদপুরণ হয় না। 'তুর্গেশনন্দিনী' ও 'কপালকুওলা' সমাট আক্বরের রাজ্জ্কালের ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'তুর্গেশনন্দিনী'তে ইডিহাসের প্রাধান্ত; ইডিহাসের ঝটিকাবর্দ্ত নায়ক-নায়িকাকে পরস্পরের সম্মুধীন করিয়া তাহাদের জীবনে প্রেমের অপ্লিশিখা জালিয়াছে। উপস্থাদে বোড়শ শতাবীর কোন সামাজিক চিত্র নাই-তবে chivalry বা কাত্রযুগের একটা মোটামুটি বিশানবোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। পাঠান-যোগল-রাজপুতের জাতিগত বৈষম্য দেখানো হয় নাই, তবে কতলু ধা ও ওস্মানের চরিত্রে ফুর্দ্মনীয় অসংষ্ঠ আবেগের বিবরণে জাডিগৃত বৈশিষ্ট্যের কিছু

#### উপস্থাসিক বন্ধিমচন্দ্র

পরিচয় মিলে। বিমলার অসমসাহসিকতা ও প্রভূত্যুৎপরমভিত্ব ব্যক্তিগত ওব হইলেও কালপ্রভাবেরও ইপিত বহন করে। ভার বিমলার সহিত বীরেন্দ্রসিংহের সম্পর্কে ও **অভিরাম স্বামীর আত্ম-কাহিনীতে বে নামাজিক হুর্নীতি ও শিধিনতার ছবি পাওয়া বার,** ভাহাকে মোটাষ্ট যুগধর্মব্যঞ্জ বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। 'কপালকুওলা'তে ইতিহাস অত্যন্ত গৌণ—মতিবিবিকে প্রথম সুরজাহানের প্রতিবন্দিনী, পরে নবকুমারের প্রণয়াকাজ্ফিণী করিয়া দেখানোতে প্রকারান্তরে নবকুমারের গৌরবরুদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে। কপালকুওলা যে রাজ্যের অধিবাসিনী, ইতিহাসের সন তারিধ মিলাইয়া তাহার সীমা-নির্দেশ করা যায় না। 'রাজিনিংহ' সম্পূর্ণক্লপে ঐতিহাসিক উপফ্রাস—ইহার মধ্যে দিল্লী-সম্রাটের ঐশব্যসমারোহপূর্ণ রাজ্সভা ও পারিবারিক জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ ক্রময়বিক্ষোভ চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ লোকের কথা ইহাতে নাই, কিছু রাজনৈতিক কৃট-বড়বছ্ল ও যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে যে সনাতন মানব-হৃদয় রাজ-পরিচ্ছদের অন্তরালে তাহার চিরন্তন কুধা-আকাজ্ঞা-অভিমান, মনোবেদনা লইয়া আন্দোলিত, তাহাই প্রকটিত হইয়াছে। তাহার পর বহিম একেবারে অষ্টাদশ শতালীতে আসিয়া পড়িয়াছেন। 'সীতারামে' ধ্বংসোমুখ মোগল সাম্রাজ্যের অরাজকতা ও কৃত্র কৃত্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সাধারণ জীবন-যাত্রার আমরা যে পূর্ণতর চিত্র পাই, তাহার কারণ ইহার সহিত আমাদের বর্ত্তমান যুগের বিশেষ প্রভেদ নাই। গন্ধারামের ক্রভন্নতা, রমার ভাববিহ্বলতা, সীভারামের পদখলন—এ সমন্তই প্রায় আমাদের আধুনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি বলিয়াই অমৃত্ত হয়। সীতারাম যে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ছাড়াইয়া জাতিগত জীবনে শিক্ড গাড়িতে পারে নাই; কাজে কাজেই, তাঁহার চরিত্তের অধংণতনের সঙ্গে সঙ্গে কণস্থায়ী স্বাধীনতাও অন্তহিত হইয়াছে। সাধারণ প্রজার শোচনীয় ওদাসীত রামটাদ-খ্যামটাদের নিরুবেগ নির্লিপ্ত ব্যবহারে নির্ভূ লভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে ৷ আধুনিক সীতারাম কামান দাগেন না, ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা করেন, কিন্তু নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠান ভূমিসাৎ হওয়ার ব্যাপারে আমরা সীতারামের যুগের অধিক অগ্রসর হই নাই।

'চল্লশেখরে' ইংরেজ রাজত্বের প্রথম ভিত্তি-পদ্তনের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে, কিছ ইতিহাস এখানে ক্ল্র দিক্চক্রবালের মত উপক্তাসকে নির্লিগুভাবে বেটন করিয়া আছে। ইতিহাস-ক্রে ইংরেজের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাসিম নিয়তির ছন্দেন্ত বন্ধনরক্ষ্তে দরিস্ত ত্রাহ্মণ পরিবারের সহিত একক্রে গ্রথিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইতিহাসের আর বিশেষ প্রাধান্ত নাই। ভাগীরথীতীরক্ষ বেদগ্রামের সামাজিক জীবন, প্রতাপ-শৈবনিনীর নির্দোষ ক্রথক্রময় কৈলোর-প্রণয়—এ সমন্তই আমাদের ক্রপরিচিত; ক্তীতের কুহেনিকাভেদকারী দৃষ্টিশক্তির সাহাধ্যে ইহাদিগকে চিনিয়া লইতে হয় না। হুভরাং বৃদ্ধির এথানে পরিচিত ভূথওেই পদক্ষেপ করিয়াছেন। মীরকাসিমের চরিত্র, গুরগন খাঁর বিখাসঘাতকতা, ইংরেজ বণিকের দৃগু শোর্য ও আত্মপ্রতায়—এইগুলি বন্ধিমের ঐতিহাসিক অন্তদু টির স্থলর পরিচয়। 'আনলমঠ' ঠিক ইহার অব্যবহিত পরের ঘটনা নিপিবন্ধ করিয়াছে। এখানকার আকাশ-বাতাস আদর্শনোকের অপার্থিব জ্যোতিতে পরিব্যাপ্ত। এই ইক্রজালমণ্ডিত ভূমিখণ্ডে ইতিহাসের পরিচয়পত্ত লইয়া প্রবেশলাভ করা যায় না। এখানে অতীতের ছন্মবেশে দেশ-প্রেমিকের কল্পনা-প্রস্ত সোনার ভবিশ্বৎ উজ্জলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, কাজেই ইহা ইতিহাস-রাজ্যের বহিন্ত্ ত। পদচিহ্ন গ্রামে কোন কৌতৃহলী পথিকের পদ-চিহ্ন পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি ছর্ভিক্ষ ও মহামারীর যে ওছ শীর্ণ কন্ধান-কন্টকিত পটভূমিতে এই সোনার ছবি কুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সহিতই চিত্রিত হইয়াছে। 'দেবী চৌধুরাণী' আর একটু পরের সময়ের প্রতিকৃতি। এখানেও ঐতিহাসিক পটভূমিতে আদর্শবার্দের মৃত্তি-স্থাপন লেখকের উদ্দেশ্য। তবে প্রফুল তাহার নিষাম ধর্মে শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সন্তান-সম্প্রদায়ের মত একেবারে করলোকের উচ্চন্বর্গে বিচরণ করে না। সে রাষ্ট্রবিপ্লবের সিংহাসন হইতে বালালী পরিবারের গৃহক্তীর পদে নামিয়া আসিয়াছে। ভবানী পাঠকের কল্পনা সভ্যানন্দের মত এরপ আকাশ-স্পর্শী নহে। প্রফুলর জীবন-সমস্তা থাঁটি আধুনিক যুগের জিনিস। হরবলভ আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। 'দেবী চৌধুরাণী'র ইতিহাসাংশ বাঞ্চালায় ইংরেজ-শাসনের দুটীকরণের প্রথম যুগের ব্যাপার, স্থতরাং এখানে ঐতিহাসিক প্রায় সমসাময়িক প্রত্যক্ষদর্শী। অরাজকতা দমন ও শান্তি স্থাপনের জন্ম ইংরেজের ব্যর্থ প্রয়াসই দেশের আভ্যন্তরীণ বিশৃত্বলা স্চিত করে। এই বিশৃত্বল যুগের এলোমেলো বাতাসে একজন গৃহস্থ-বধু দস্যাদলনেত্রীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, ইহাই এ যুগের ইতিহাস-প্রভাবের বিশেষ পরিচয়। বন্ধিমের ইতিহাস ক্রটিবছল ও অনেকাংশে অন্থমানসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। তথাপি তিনি ও রমেশচন্দ্র ছাড়া আর কেহ অতীতের মানবিক্তা ফুটাইতে চেষ্টা করেন নাই, ইহাও শ্বরণ রাখা কর্ত্তব্য ।

দর্শ্বশেষ কথা—বিষমচন্দ্র বালালা উপস্থাসের যে অভ্নত রপান্তর সাধন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার কীর্ন্তিসৌধের ভাষর হর্ণচূড়া। উপস্থাসের চরম কৃতিত্ব মাছ্যের কৃত্র জীবনের সমস্থা-সংঘাতগুলিকে মহান্ ও গৌরবময় প্রতিপন্ন করা, মহন্ত-জীবনের জটিল ছল্পে য়তাকে—ইহার পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তির মধ্যে দেবাহ্মরের সংগ্রামের তীব্রতাকে ফুটাইয়া তোলা। এই বিষয়ে পূর্ববর্তীদের সহিত তুলনায় বিষমের কীর্ত্তি হতঃই প্রতিভাত হইবে। বিষমের পূর্ববর্তী উপস্থাসের মধ্যে 'আলালের ঘরের ছলালে'র হ্বানই সর্বপ্রেট্ঠ ; কিছ্ক বিছমের উপস্থাসের সলে ইহার কি আকাশ-পাতাল প্রভেন্ন ! 'আলালের ঘরের ছলাল' এক প্রকার

मिख ७ गर्ठनमामबन्धरीन तहना ; हेरात मत्या वाखव-वर्गना, मतम कथा खावात महत्यात्म ঘটনা-বিবৃতি, চরিত্র-চিত্রণ, নীতিপ্রচার-মূলক বাগাড়াম্বর প্রভৃতি নানাবিধ বস্তুর অভৃত সংমিল্লণ বিভ্যমান। ইহাকে পূর্ণাক উপস্থাস না বলিয়া উপস্থাসের জ্ঞণাবস্থা বলা যাইতে পারে। | উপস্থাসিকের কেন্দ্রান্থপ দৃষ্টি, ঐক্যবিধায়ক মনন-শক্তির)এখানে একান্ত অভাব। 🛰 লেখক কতকটা শিশুর মত চোখের সামনের যে দুখা, তাহা ছারাই আরুট হইয়া অসংলগ্ধ-ভাবে निका-िश्रनी-मञ्जदा याजना कतिया कलारेनशृत्गात्र निक मिया निराम स्थापन অপরিণতির পরিচয় দিয়াছেন। মতিলালের চুর্দ্দশা ও অমুতাপ, রামলালের মহামুভবতা, खाजारमञ्जूनिमन- এ সমন্তই यन मधु शामका जाद आमारमञ्जून करत- এ यन রূপকথার দায়িত্বহীন, স্থলত নীতি-নিয়ন্ত্রিত, 'সব ভাল যার শেষ ভাল'-জাতীয় জীবনযাত্রারই একটা বান্তবতর সংস্করণ। 'আলালের ঘরের ফুলাল' পড়িয়া কি আমাদের জীবনের অপরিমেয় রহস্তময়তা সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় ? এই বিষয়ে বন্ধিমের উপস্থাসের প্রভাব সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। তাঁহার অপরিণত রচনাও আমাদের অন্তরে এক গভীর হরের রেশ ধ্বনিত করে। আয়েষার বার্থ প্রেম একটি জ্বলভারনত বর্ষণোমুখ মেঘের মতই আমাদের অস্তরতলে ছায়াপাত করে। উদার মনোবৃত্তির সহিত নৈরাশ্রময় বিফলতার বিধিনির্দিষ্ট সংযোগ উপলব্ধি করিয়া মন সম্ভ্রম-বিশ্বয়ে অবনত হয়। কপালকুগুলার জীবনের অতর্কিত পরিসমাপ্তি সমাধানহীন প্রশ্নের মতই আমাদের অন্তর্ন্বারে করাঘাত করিতে থাকে। সমুদ্রের ঢেউ একদিন যাহাকে লোকালয়ের বালুকাতটে শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল, জাহুবী-তরকের আর একটি উচ্ছাস আসিয়া তাহাকে আবার সেই অজানা দেশে ভাসাইয়া লইয়া গেল—ইহার আবেদন রবীন্দ্রনাথের এক ভাববাঞ্চনাময় কবিতার স্থরের মত আমাদিগকে উদ্মান্ত করে। মানস-ব্যভিচার আমাদের এই পবিত্রতাস্পদ্ধী সমাজেও নিতান্ত বিরশ নতে: এবং যে পাপ মনের সীমা ছাড়াইয়া কর্মরাজ্যে পদক্ষেপ না করে, তাহা আমাদের অত্যস্ত কঠোর নীতিবায়্গ্রন্ত সমালোচকেরও দৃষ্টি এড়াইয়া থাকে। কিন্তু বিছম শৈবলিনীর এই মানস-পাপের যে আন্চর্য্য প্রায়ন্চিত্ত-বিধান করিয়াছেন, তাহার অভুভৃতির মধ্যে অমুতাপের যে প্রথর বহিন্দুলিক ছড়াইয়াছেন, তাহা আমাদের বিসময়ন্তর-দৃষ্টির সমৃ্থে বিভীবিকাময় নরকের দার উদ্যাটিত করিয়া দিয়াছে, ও এক স্ক্রতর অমোদতর বিচার-বিধানের আদর্শ সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে। 'চক্রশেথর' পাঠের পর আমাদের কঠাতো শেক্সপীয়রের সেই অমর উক্তি 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of in your philosophy, Horatio' উচ্চারিভ হইডে থাকে। দাস্পত্য-কলহ আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, এবং এক প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে ইহাকে 'বহুবারতে লঘুক্রিয়া'র পর্যায়ভূক্ত করা হইয়াছে। কিছ বহিমচন্দ্র

তাঁহার 'বিষবুক্ষ' ও 'কুক্ষকান্তের উইলে' এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের নিরসন করিয়াছেন। ষে কেছ নগেক্সনাথের অমুভাপদিশ্ব বিরহ-ব্যাকুলভা, অমরের অভিমান-ছর্মিবছ দীর্ঘ-প্রজীক্ষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আর এই সন্ প্রবাদবাক্যে আছা ছাপন করিতে পারিবেন না। দীর্ঘ দাম্পত্য-প্রেমের পর নগেক্রনাথের ও গোবিম্মলালের প্রালোভন ও পদখলন মানব-মনের ফুল্লেরডা, নানা বিরোধী শক্তির সমবার-ফলে ইহার চাঞ্চা ও আদর্শচ্যতি, আকর্ষণের প্রবলতা ও মোহভবের তীব্রতা সহত্কে এক অভিনব আলোকণাত করে। এইরূপে বহিমের প্রত্যেক উপক্রাসই আমানের উপেক্ষিত অবক্রাত মানব-জীবনের উপর এক অপরূপ অর্থ-গৌরব ও ভাব-মাহান্ম্যের আরোপ করিয়াছে, রান্তার धृनिक्शांत छेशत त्रिक्ष नम्द्रवन्नात निनित्रविन्तृनन्शाः ইहाः महिमाधि कतिशाहः। উপস্তাদের এই উচ্চতর পর্যায়ে উন্নয়নই বহিমের সর্বপ্রধান কীর্ত্তি—জাঁহার হাতে উপস্তাস অখ্যাত জীবনযাত্রার বিরতি হইতে মহাকাব্যের ব্যাপ্তি ও বিশালতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' কেবল ভাবসর্বাস্থ, কল্পনাবিলাসীর উচ্ছাসোক্তি নহে: তিনি সাধারণ জীবনের নিগৃ

্ মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমগ্র দেশের মধ্যে মাভৃম্র্রির বিরাট সাক্ষেতিকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি জীবানন্দের ঞার পুত্র, শান্তির ভার কতা আঁকিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের গর্ভধারিণীকেও রত্মপ্রসবিনী রত্বসিংহাসনক্রা মৃর্ত্তিতে করনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কালজয়ী মহামন্ত্র উচ্চারণের ্পূর্ব্বে তাহার ভিত্তিস্বরূপ তাঁহার প্রতিভার অপর দিকটাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। ঔপস্থাসিক বৃদ্ধিম দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন ঋষি বৃদ্ধিমচক্রের সাধনামার্গের নির্দ্ধেশক ও সিদ্ধির উদ্ভরসাধক।

# বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন

### গ্রীব্রজ্ঞেনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৩৮ সনের ২৬এ জুন কাঁটালপাড়ায় বহিমচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৪৪ সনে তিনি মেদিনীপুরে আসিয়া ইংরেজী ভুলে ভর্ত্তি হন; তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তথন মেদিনীপুরের ভেপুটি কলেক্টর। ইহার পর ১৮৪৯ সন হইতে বহিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায় থাকিয়া হগলী কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। হগলী কলেজের পাঠ শেব করিয়া তিনি প্রেসিডেলী কলেজে প্রবেশ করেন ও তথা হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন। তাঁহার ছাত্রজীবন সহদ্ধে ইহার অতিরিক্ত কোন সংবাদ আমাদের অজ্ঞাত ছিল—প্রচলিত কোন বহিম-জীবনীতেও তাহা পাই নাই।

### হুগলী কলেজে অধ্যয়ন

হগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্র স্যথে অহ্নস্থান করিলে হগলী কলেজে বিষমচন্ত্রের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে নৃতন কিছু জানা যাইতে পারে। হগলী কলেজের পুরাতন নথিপত্র—কলেজের শিক্ষকবর্গের মাহিনার ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের বৃত্তির রিসিদ-বই, এবং ছাত্রদের হাজিরার ও ভর্ত্তি করিয়া লইবার ধাতা, চিঠিপত্র প্রভৃতি—এখনও প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থাতেই আছে। এই সকল উপকরণ হইতে বিষমচন্দ্র সম্বন্ধ কতকগুলি নৃতন তথ্য পাওয়া গিয়াছে।

বহিমচন্দ্র হগলী কলেজে (তথন 'মহম্মদ মহসিনের কলেজ' নামেও পরিচিত ) প্রবেশ করেন ২৩ অক্টোবর ১৮৪৯ তারিখে; তথন তাঁহার বয়স সাড়ে এগার বংসর। তাঁহাকে প্রথমে হগলী কলেজের হৃল-বিভাগেই প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। বহিমচন্দ্রের সময়ে হগলী কলেজের ইংরেজী-বিভাগ—কলেজ ও কলিজিয়েট ছুলে ভাগ করা ছিল। কলেজে চারিটি শ্রেণী ছিল। স্থলটি আবার তুইটি ভাগে—সিনিয়র ডিবিসন, সেক্শুন A, তিনটি শ্রেণীতে; এবং স্থনিয়র ডিবিসন, সেক্শুন B, চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল।\*

সম্প্রতি 'মাসিক মোহাম্মনী' প্রচার করিতেছেন বে, বহিমচক্র বাল্যকালে বিনা-বেতনে মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত 'মহসিন কলেজে' শিকালাভের স্থ্যোগ পাইয়াছিলেন। বহিমচক্র সম্বন্ধ

<sup>\*</sup> K. Zachariah : Hist. of Hooghly College, p. 45.

এ কথাটি সভ্য নহে। তিনি বাল্যকালে মহসিন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিছ বিনা-বেতনে নহে। হগলী কলেজে প্রথমে সকল ছাত্রকেই বিনা-বেতনে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল, কিছ ১৮৪৬ সনের জাহুয়ারি মাস হইতে শিক্ষা-পরিষদ্—কাউন্সিল অব এডুকেশন সাধারণ ভাবে এই নিয়ম জারি করেন যে, জুনিয়র সিনিয়র সকল বিভাগের ছাত্রকেই বেতন দিতে হইবে; অবশ্র বেতন দিতে একাপ্ত অক্ষম দরিত্র ছাত্রের কথা স্বতন্ত্র। শিক্ষা-পরিষদ্ কর্তৃক এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসর পরে বহিমচন্দ্র হগলী কলেজে বোগদান করেন। তিনি যথারীতি বেতন দিয়াই হুগলী কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তথন জুনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে মাসিক তুই টাকা এবং সিনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে মাসিক তুই টাকা এবং সিনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে মাসিক চুই টাকা এবং সিনিয়র-বিভাগের ছাত্রদিগকে না, তাহার আরও একটি প্রমাণ—১৮৫০-৫৪ সনে যে-সকল ছাত্র বিনা-বেতনে হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিত, তাহাদের নামের তালিকা এখনও হুগলী কলেজের পুরাতন নিথিপত্রের মধ্যে আছে, কিছ তাহাতে বহিমচন্দ্রের নাম নাই।

বন্ধিমচক্র আগাগোড়াই কৃতী ছাত্র ছিলেন। হুগলী কলেজের ১৮৫০-৫১ সনের বার্ষিক বিবরণে প্রকাশ, তিনি "তয় শ্রেণী, সিনিয়র ডিবিসন, সেক্শুন A"-র ছাত্র হিসাবে সাধারণ পারদর্শিতার দিক্ দিয়া প্রবস্থার পাইয়াছিলেন।

তথনও এনটাব্দ বা বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই; ছাত্রেরা জুনিয়র ও সিনিয়র ক্লারশিপ পরীক্ষা দিত। ১৮৫৪ সনের এপ্রিল মাসে বহিমচন্দ্র জুনিয়র ক্লারশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছই বৎসরের জন্ম মাসিক ৮ টাকা রৃত্তি লাভ করেন। এই পরীক্ষায় তিনি ৩০০ নম্বরের মধ্যে ২৭৫৫ পাইয়াছিলেন; তন্মধ্যে ব্যাকরণে ৪৫, ইতিহাসে ৪১, গণিতে ৩০, ভূগোলে ৪৬, সাহিত্যে ৪০, অন্থবাদে ৩৪২, এবং মৌথিক পরীক্ষায় ৩৯। যাদবচন্দ্র রায় বিতীয় হন, তিনি পাইয়াছিলেন ২২৯ ২৫; ইহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, নবকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি আরও কয়েক জন বহিমের সহিত জুনিয়র রৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। সে সময়ের নিয়ম অন্থ্যায়ী বৃত্তিধারী ছাত্রদের বেতন দিতে হুইত না, ক স্থতরাং পরবর্তী ছুই বৎসর বহিমের বেতন দিবার প্রয়োজন হয় নাই।

<sup>\* &</sup>quot;In January 1846 new rules were issued by the Council. No student was to be admitted to the College or promoted to its senior department who could not pay for his education, the fees being fixed at a minimum of R 8 for the senior and R 2 for the junior department. Special cases were dealt with by a committee of masters."—K. Zachariah: Hist. of Hooghly College, p. 28.

<sup>† &</sup>quot;...holders of scholarships paid no fees..."—Ibid., p. 50.

১৮৫৬ সনের এপ্রিল মাসে বৃদ্ধিচন্দ্র সিনিয়র ফলারশিপ পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার সর্বেলাচ্চ স্থান অধিকার করিয়া তিনি ছুই বৎসরের অন্ত মাসিক ২০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এখানে বলা প্রয়োজন, কলেজ-বিভাগে তখন চারিটি শ্রেণী ছিল, কিন্তু বৃদ্ধিচন্দ্র সব কয়টি শ্রেণীতে না পড়িয়াই সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। পরবর্তী ফুলাই মাসের ১২ই তারিখে (১৮৫৬) বৃদ্ধিচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করেন, \* এবং আইন পড়িবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। প

বিষ্কিত হুগলী কলেজে ছুল-বিভাগের সিনিয়র ভিবিসনে ও কলেজ-বিভাগে বে-সকল অধ্যাপকের নিকট পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম জানিবার জন্ত অনেকের কৌতৃহল থাকিতে পারে। এই কৌতৃহল নির্ভির জন্ত আমরা হুগলী কলেজের পুরাতন নিষ্পিত্র হুইতে অধ্যাপকবর্গের নাম সংগ্রহ করিয়াছি।

১৮৪৯-৫৩ সনে বৃদ্ধিমচক্র ছুগলী কলেজের ছুল-বিভাগে নিম্নলিখিত অধ্যাপকদের নিকট পডিয়াছিলেন :—

- ১। মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- ২। টি. ছবলিউ. ক্লারমণ্ট (T. W. Clermont)
- ৩। ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধাায়
- ৪। ডবলিউ. ব্ৰেনাগু (W. Brennand)

১৮৫৪-৫৬ সনে তিনি যে-সকল অধ্যাপকের নিকট পড়েন, তাঁহারা—

- ১। রবার্ট থোয়েট্স্ (Robert Thwaytes)
- ২। জেম্স গ্রেভ্স (James Graves)—হেড মাষ্টার
- ৩। ই. লজ (E. Lodge)

<sup>\*</sup> বৃদ্ধিষ্ণ ক্রের আড়ুপুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যার 'বৃদ্ধিয়-জীবনী'তে (জর সং. গৃ. ৭৭) অমক্রমে লিখিয়াছেন, "১৮৫৭ খুটালের মধ্যভাগে বৃদ্ধিমচন্দ্র হগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিরা কলিকাতার চলিরা গেলেন।" ৭৪ পুটাতেও এইজ্লপ উদ্ধি আছে। ভট্টর জীরস্তকুষার দাশগুপ্তও তাঁহার পুত্তকে এই জুলের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

<sup>†</sup> হগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ কে. জেকেরিয়া সরকারী দলিলাদি ও কলেজের নথিপত্র অধ্যক্ষ হগলী কলেজের একথানি ইতিহাস লিখিয়াছেন; তাহাতে বহিষ্যতম সথকে নিয়োষ্ট্ অংশটি আছে :—

<sup>&</sup>quot;Hurro Chunder Ghose and Ganga Churn Sircar were both thrown into the shade by another student of the College, Bunkim Chunder Chatterjee. At College he was easily the best man of his year. In 1854 he was first in the junior scholarship examination with 275'5 marks, while the second obtained only 229'25. He outdistanced his fellows again in the senior scholarship examination. In 1856 he, like Dwarkanath, joined the Presidency College to study law and he was one of the first graduates of the new University." P. 52.

- ৪। ডি. ফোগো (D. Foggo)
- 8। अध्यक्त रक्त. काद (Principal J. Kerr)

১৮৪৯-৫৬ সনের মধ্যে ডিনি বাংলা-বিভাগের যে-সকল পণ্ডিতের নিকট পাঠ লইয়াছিলেন, ভাঁহারা—

- ১। অভয়াচরণ তর্কপঞ্চানন-স্থপারিনটেপ্তিং পণ্ডিত
- ২। গোবিন্দচক্র শিরোমণি—হেড পণ্ডিত
- ৩। ভগবানচন্দ্ৰ বিশাবদ—সেকেণ্ড পণ্ডিত
- ৪। কাশীনাথ তর্কভ্ষণ
- ৫। গোবিন্দচক্র বিশারদ
- ৬। গোপালচন্দ্র বিভানিধি

## প্রেসিডেন্সী কলেকে অধ্যয়ন

১৮৫৭ সনে এনটাব্দ ও ১৮৫৮ সনে বি-এ পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। ১৮৫৭ সনের এপ্রিল মাসে বিছমচন্দ্র প্রেসিডেক্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এনটাব্দ পরীক্ষা দিলেন। তিনি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। সে-বংসর উত্তরপাড়া ছুল হইতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজ হইতে রুক্ষকমল ভট্টাচার্য্য, এবং হিন্দু ছুল হইতে সড্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর ওলেজ্রনাথ ঠাকুর ও যোগেক্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিও এনটাব্দ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সর্ক্রসমেত ২৪৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে প্রথম বিভাগে ১১৫ জন ও বিতীয় বিভাগে ৪৭ জন উত্তীর্ণ হয়। তৃতীয় বিভাগ বলিয়া তথন কিছু ছিল না। যাহারা সর্ক্রমাকল্যে অর্জেক বা তদ্ধি নম্বর পাইয়াছিল তাহারা প্রথম বিভাগে, এবং যাহারা অন্যন এক-চতুর্থাংশ বা অর্জেকের কম নম্বর পাইয়াছিল, তাহারা ছিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।\*

১৮৫৭ সনের এনটাল পরীকায় বাংলা পাঠ্য ছিল—কুত্তিবাসী রামায়ণ ও 'মহারাজ কুক্ষচন্দ্র রায়ক্ত চরিত্রম্': পরীকার বিষয়গুলি, পরীক্ষকদিপের নাম সমেড, নিম্নে দেওয়া হইল:—

English, Greek and Latin Sanscrit, Bengali and Hindes History and Geography Mathematics and Natural Philosophy

G. Smith, Esq., Principal, Doveton College.
The Revd. K. M. Banerjee, Professor, Bishop's College.
E. B. Cowell, Esq., M.A., Professor, Presidency College.
W. Masters, Esq., Professor, Metropolitan College.

<sup>-</sup>University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. p. 124.

University of Calcutta. Minutes for the Year 1857. P. 65.

প্রেনিভেলী কলেজে আইন পড়িতে পড়িতে পর-বংসর—১৮৫৮ সনে বহিমচন্ত্র বি-এ পরীক্ষা বিবার সকল করিলেন। ১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসের গোড়ায় সর্বপ্রথম বি-এ পরীক্ষা হইল। সর্বস্বেমত ১০ জন ছাত্র বি-এ পরীক্ষা বিয়ছিল; তর্মধ্যে কেবল মাত্র হুই জন—বহিমচন্ত্র ও বতুনাথ বস্থ ছিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। বহিমচন্ত্র প্রথম স্থান এবং বতুনাথ ছিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহারা হুই জনেই প্রেনিভেলী কলেজের ছাত্র—বহিমচন্ত্র আইন-বিভাগের, বহুনাথ জেনারেল ভিপার্টমেন্টের। পরীক্ষা কঠিন হুইয়াছিল। বহিমচন্ত্র ও বতুনাথ ছরটি বিষ্বের মধ্যে পাঁচটিতে ক্রতিব্যের সহিত উত্তীর্ণ হন, কিছ ষ্ঠটিতে তাঁহারা উভরেই অনধিক ৭ নম্বর কম পাইয়া ফেল হন। ২৪ এপ্রিল ১৮৫৮ তারিথে কলিকাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে পরীক্ষকমণ্ডলীর স্থপারিশ অনুযায়ী ঐ ছুই জনকে ৭ নম্বর 'প্রেস' দিয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া বিবেচিত করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। \*

বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অবশ্রপাঠ্য বিষয় ছিল। বন্ধিমচন্দ্রকে শেক্ষপীয়রের Macbeth, ড্রাইডেনের Cymon and Iphigenia. আডিসনের Essays প্রভৃতি পড়িতে হইয়াছিল। বাংলায় পাঠ্য ছিল—মহাভারত (১ম তিন পর্বা), 'বজিল সিংহাসন', ও 'পুক্বপরীক্ষা'। বি-এ পরীক্ষার বিষয়গুলি, পরীক্ষকবর্গের নাম সমেত, নিমে দেওয়া হইল:—

English, Greek and Latin Sansorit, Bengali, Hindes and Oorya

History and Geography

Mathematics and Natural
Philosophy

W. Grapel, Esq., M. A., Presidency College.

Pundit Isserchunder Bidyasagar,

Principal, Sanscrit College.

E. B. Cowell, Esq., M. A.,

Professor, Presidency College.

The Revd. T. Smith.

Professor, Free Church Institution.

- \* Minutes of the Syndicate, for the Year 1858. 24th April.
- 8. Read a letter from the University Board of Examiners in Arts, stating that of the 18 Candidates for the degree of B. A., three had been absent during the whole, or a portion of the Examination, and that of the others, all had failed.

Bead also a letter from the like Board, recommending, that, two Candidates, viz. Bunkim Chunder Chatterjee and Judoonath Bose who had passed creditably in five of the six subjects, and had failed by not more than seven marks in the sixth, might, as a special act of grace, be allowed to have their degrees, being placed in the second division, it being clearly understood, that such favor should, in no case, be regarded as a precedent in future years.

RESOLVED:—That the two Candidates mentioned, be admitted to the degree of B. A. (University of Calcutta. Minutes for the Year 1858. Pp. 18-19.)

### বহিম-প্রতিভা

Natural History and Physical Sciences

H. S. Smith, Esq., B. A.,

Professor, Civil Engineering College.

Mental and Moral Sciences

The Bevd. A. Duff. D. D.

-University of Calcutta. Minutes for the Year 1857, P. 125.

১১ ভিনেম্বর ১৮৫৮ তারিখে বিভিকেটের অধিবেশনে ভাইস-চ্যান্সেলার তাঁহার বার্ষিক অভিভাষণ পাঠ করিলে পর, প্রেসিডেনী কলেন্তের অধ্যক্ষ বৃদ্ধিমচক্র চট্টোপাধ্যায় ও বছনাধ বস্থাকে সর্বাসমক্ষে উপস্থিত করেন। তৎপরে উভয়কেই-বি-এ উপাধি প্রদল্প PE | #

১৮৫৮ সনের এপ্রিল মাসে বি-এ পরীকা দিবার পর বৃদ্ধিমচক্র পুনরায় প্রেসিডেনী करनास चारेन পড़िए नांगितन। करनास्त्र रासिया-वहेरा श्रकान, जिन "3rd year Law Student" हिनाद পরবর্তী १ই আগষ্ট পর্যান্ত কলেকে हाজিরি দিয়াছিলেন। ইহার পর বহিমের আর কলেজে উপস্থিত হইতে হয় নাই; তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিট্রেট ও ভেপুটি কলেক্টর হইয়াছিলেন।

চাৰুরী করিতে করিতে ১৮৬৯ সনের আছ্মারি মাসে বহিমচক্র প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এন পরীকা দিয়াছিলেন। পরীকায় তিনি প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার करवन ।

বি-এল পরীকাষ কি কি বিষয়ে প্রশ্নপত্র ছিল, তাহার একটি তালিকা-পরীক্ষকদিগের নাম-সমেত, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের ১৮৬৮-৬৯ সনের ক্যালেগুর হইতে নিম্নে উত্তত করা হইল :---

đο.

do.

Jurisprudence Mr. C. J. Wilkinson Personal Rights and Status The Law of Contracts **Bights of Property** Mr. W. Jardine, M. A., LL. M.

Procedure and Evidence do. Criminal Law do.

Minutes of the Syndicate, for the Year 1856. The 11th December, P. 121.

# क्रियाटल

## जीनवनीकास मान

ধার হর্গম অতি বিন্তার গভীর অরণ্যানী—
গর্কিত শিরে দাঁড়াইয়া আছে হালার বনস্পতি;
শারালী শাল শিশু তিন্তিড়ি আম পনস দেবদারু সারে সার।
শাতার পাতার মেশামেশি হয়ে চলে অনস্ত শ্রেণী,
বিচ্ছেদহীন ছিন্ত্রবিহীন রবিরন্মির নাহি অবকাশ-পথ;
বার্-তরকে তরন্থায়িত শতকোশব্যাপী বারিধি পরবের—
এপারে উঠিয়া ওপারে ভাঙিছে অদ্রপ্রসারী সব্ত্র পাতার ঢেউ,
অতল নিয়ে গহন অন্ধকার,
অমাবস্থার তিমির-রাত্রি স্ব্যুদীপ্ত প্রথর বিপ্রহরে,
অস্ট আলো—আধার ভয়হর।
বৃক্পান্ত-মর্মর আর নিয়ে শাপদ, কুলায়ে কুলায়ে পাথী—
থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্রকণ্ঠে উঠিছে তাদের বিলাপকাতর ধ্বনি,
বেতেছে মিলায়ে তরন্থহীন নৈ:শক্যের মাঝে।

রাত্তি বিপ্রহর।
তরল তিমির অরণ্যশাথে নিবিড় হয়েছে যেন,
জটিল হইয়া কাণ্ডে কাণ্ডে বেঁধেছে গ্রন্থি শত—
গায়ের ভলায় সাপের মতন জড়াইয়া পাকে পাকে
রচিতেছে যেন কৃটিল জটিল পিচ্ছিল শত বাধা।
তর এখন সে ঘোর অরণ্যানী—
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পশু কীট পতক পদ্দী সে অগণন
আতহে যেন নিশাস কথি আছে।
অরকার সে তর্ হয় অকুতব,
অনকুতব সে নিস্তরতা শবিত পৃথিবীর।

## বিষয-প্ৰতিভা

বিদারণ করি নিশীথ ভিমির
বিদারণ করি অকতা ভরাবহ
ব্যাকুলকঠে কে গুধার, "প্রেড্, হবে কৈ সিদ্ধ আমার মনস্থাম ?"
পড়িতে পড়িতে অজ্ঞাতসারে সে বনগহনে হারায়ে গেলাম পথ;
গুনিছু কে বেন কাতরকঠে কাহারে গুধার ভিমির মথিত করি,
"হবে কি সিদ্ধ, হে প্রভু আমার, হবে কি সিদ্ধ একটি মনস্থাম ?"

রজনী জ্যোৎস্থাময়ী-প্রান্তর-পথে চলিতেছিলাম প্রিরসম্ভাবী ভবানন্দের সাথে, মলার রাগে প্লাবিয়া আকাশ গাহিতেছিলেন গুরুগন্তীর নাদে-জরাভূমির বন্দনা-গীতি সে 'বন্দে মাতরম্।' নয়নে অস্ত্র উথলি উঠিল মোর লক বর্গ হতে গরীয়সী মহীয়সী মা আমার : রজনী প্রভাত, বিজন কাননভূমি— পক্ষীকৃজনস্পন্দিত সেই নন্দিত বনভূমি. 'আনন্দমঠে' হরিণচর্শ্বে বসিয়া যেখায় সত্যানন্দ নিজে, নিকটে কোথাও নাই 'সম্ভান'দল। পরম আদরে দেখালেন মোরে মার মন্দিরে স্থরদপথে ঢুকে, मा यांश हिल्लन, मा यांश चाहिन, यांश हहेरवन जनकाती बाला। সভয়ে চকিতে তাঁহারে প্রণাম করি আর্ত্তকঠে গাহিতে গাহিতে তাঁর বন্দনা-গান. 'আনন্দমঠে' 'সন্তান'দলে লিখিয়া আপন নাম ব্রন্দারীর চরণে বসিয়া দীক্ষিত হইলাম।

মার সন্থান ফিরিতেছি পথে পথে—
মবস্তরে তুর্ভিক্ষের উঠিয়াছে হাহাকার,
মবস্তরে জাগিয়াছে মারীভয়।
শব আছে, তুর্গু জলে নাকো চিতা অধ্য শ্বশানভূমি;
রাজার শাসন তারি মার্যানে ফিরিছে শীড়নরূপে,
শোবক ফিরিছে শাসক-ছল্পবেশে।

সহসা শৃষ্ণ ব্যেশে

শুদ্ধ শুদ্ধ ধ্বনিল কামান সন্থাৰ আশেপাশে,
বিশাল কানন কম্পিত করি ধ্বনিল মৃত্যু ত্

দ্র নদীপথে ভেসে গেল তার ভীষণ প্রতিধ্বনি ।
অননী-সেবার সন্তান মোরা চমকি জাগিছ মৃত্যু-আহব-মাঝে;
ভর্ম হন্ত, কর্ডিত পদ, মূথে অবিরাম সে 'বন্দে মাতরম্ ।'
মৃত্যুর মাঝে রাজায় প্রজায় শেষ হ'ল বোঝা-পড়া;
অর্জন কেহ করিছ প্ণ্যু, প্রায়শ্চিত করিয়া মরিছ কেহ—

মন্তব্বে নৃতন অভ্যুদয় ।
সন্তান-নেতা সত্যানন্দ, কে মহাপুরুষ ধ্বিলেন তার হাত,
লইয়া তাঁহারে গেলেন অসীম নিক্লেশের পথে—
প্রতিষ্ঠা গেল আসিল বিসর্জন।

জিলা নদী, তারি তীরে তীরে অরণ্য স্থাতীর, গহনে তাহার স্বরন্ধপথে আঁধার ধরণীতলে প্রতের গড়া প্রাতন দেবালয়। বনপথ ধরি একাকী চলিছে ডাঙা সেই দেবালয়ে দস্থা-নেত্রী সে দেবী-চৌধুরাণী, ধরাগর্ভের মন্দিরে বেথা দীপ অলে মিটিমিটি। সে মৃত্ আলোকে দেখি স্বয়ন্থ শিবলিকের পূজা, পূজারী দস্থা ভবানী পাঠক নিজে। বাঙালী মেয়ের রূপ দেখিলাম দস্থা-নেতার চোখে, সন্মাসিনী সে ভগবতী তবু সাক্ষাং রাজরাণী—রূপেতে লল্পী মজলময়ী বরাভয় ত্ই করে; অ্যাচিত দানে লোভী সন্তানে পালন করিছে মাতা। বোগশান্ত ও ভগবংগীতা গুকু ভবানীর কাছে লিখিয়া সকল কর্মের ফল জ্ঞাকুকে সঁ পিয়াছে।

হরবন্ধভ রায়ের বাড়িতে বিড়কি-পুকুরঘাটে বোমটার মুধ ঈষং ঢাকিয়া বন্ধে বাসন মাজিছে নৃতন্ত বধু---সাগর-বউয়ের সাথে সাথে মোরা নৃতন বউয়ের দেখিছু নৃতন রূপ। রূপার সিংহাসনে যে বসেছে হীরার মুকুট শিরে, গীতার ধর্ম শিথিয়া যে জন নিষাম রাজরাণী, দাসীর মতন করে সেই গৃহকাঞ্চ; নাবীর ধর্ম রাজত করা নয়---কঠিনতর যে ধর্ম তাহার পালন মরের কাজ, কোন যোগ চেম্বে সহজ নহে এ যোগ। নিরক্ষরের স্বার্থপরের অনভিজ্ঞের ব্যবহার প্রতিদিন, সরল সেবায় সকলেরে স্থা করা। কেই জানিল না জানের বহিং জলে অন্তরমাঝে, নিষাম তবু স্কর্মপরায়ণা, বাহিরে ভিতরে আসল সন্মাসিনী। ভবানী ঠাকুর হাতে গড়িয়াছে শাণিত কুঠারসম সহজে ছিন্ন করিতে সে পারে অতীব জটিল গ্রন্থি সংসারের। কেই জানিল না ছেদন করিল কি যে. কেই জানিল না আছে কি না আছে অক্ষর-পরিচয়। সে দেবী-নিবাসে প্রবেশ করিছ পড়িতে পড়িতে এ 'দেবী-চৌধুরাণী' 'ছম্বতে নাশ সাধু স্থজনের পরিত্রাণের লাগি স্থাপিতে ধর্ম সংসারে তাঁর সম্ভব যুগে যুগে।'

সপ্তমী পূজা—কমলাকান্ত বসেছে আফিম থেয়ে, ভার সাথে সাথে দেখিলাম আমি চলিছে কালের লোভ, দিগন্ত ব্যোপে চলিছে প্রবল বেগে—

ভাসিয়া চলেছি ভারি মাঝখানে কুত্র ভেলায় চড়ি, ভাসিয়া চলেছি অসীম অকৃল ভীৰণ অন্ধকারে; বাড্যাকুর ভরত নীচে—উর্চ্চে ভারকা বলে— क्षू डेक्नन, क्षू ज्ञान, क्षू निखिश निखिश गांग । মনে হ'ল, সামি একা নিভাস্থ অভাগা মাত্ৰহীন. কালসমূত্রে ভাসিয়া চলেছি সে মাত্ত-সদ্ধানে---কোধার কমলাকান্ত-প্রস্তি জননী বঙ্গুমি। চকিতে দেখিত দূরে বহুদূরে প্রভাত-অরুণ-আভা, श्रिश्व मन्त्र श्वन विश्व रहत । বামু-ভরম্ব-ভাড়িভ সনিলে মুর্ণকান্তি প্রতিমা সপ্তমীর शिनिष्क ভानिष्क इड़ारेष्ठ जात्ना, निचलन जात्नाम जात्नाकमम्-সভয়ে চিনিম্থ এই তো আমার জননী জন্মভূমি: রত্মাভরণ-ভৃষিতা জননী মুশ্মী মা আমার---দশতৃত্ব তাঁর প্রসারিত দশ দিকে। পদতলে তার পীড়িত শক্ত—শক্তবিমর্দিনী. **डाइटन डागाक्रिमी मची**—वाटम वामी वाग्रहावी, সমূর্বে বসিয়া ত্রিভূবনজয়ী কুমার কার্ডিকেয়, সিদ্ধিপ্রদাতা গণেশ অক্ত পালে। স্থবৰ্ণমন্ত্ৰী বন্ধ-প্ৰতিমা ভাসে কাললোভোললে তাঁহার চরণে দিছ পুস্পাঞ্চলি।

দেখিতে দেখিতে কালসমূতে ত্বিল প্রতিমাধানি—
মনের মানসে বিধি আজা মিলিল না।
মছন্তব মেলেঁ নি মোদের ঐক্য-বিছা-গৌরব-ইন্সিত;
ক্ষত্থের দীমা-রেখা পার, নই হুখের স্বতি,
চাহিবার শুধু প্রভিয়া ররেছে বিরাট স্থানভূমি—
কুলু কুলু নরী বহিছে গলা সে মহাদ্যান বেড়ি;
একলা নিশীখে নীরবে জননী লক্ষার মুখ ঢাকি
শক্তিত পারে নামিলেন জলে বাহিয়া সোপানাবলী,

নিবিক ভিমিনে নির্মাণমূথ আলোকবিক্ত্বং।
কমে কমে সেই মহা-ভেঁজোমরী বিলীন সলিলভলে;
কাঁলে সভান অপান-শন্তনে তবু না উঠিল যাতা,
কবে উঠিবেন ব্যাকুল হুদরে প্রতীকা তার করি।

সন্ধি মোর প্রাচীর গাজে ঝুলে আলেখ্যখানি— আলেখ্য নয়, স্থতীক্ষ অসি ঝলিছে নয়ন আগে। নিবিড় তিমির এ অসি-ফলকে খণ্ড খণ্ড করি হয়তো একদা খোর অরণ্যে মিলিবে চলার পথ।

# বঙ্কিমচন্দ্রের রাষ্ট্রনীতি

## জীবিমলচক্র সিংছ

ভারতবর্বে ইংরেজ রাজদের ভিত্তি বখন গত শতালীর প্রথম ভাগে দৃচ হইডেছিল, সে
সময় কেবল ইংরেজের শৌর্যবির্যি ও বৃদ্ধিবলেই কার্যা উদ্ধার হয় নাই। বলা বাছলা, ইংরেজ
শাসকেরা বছপরিমাণে আমাদের দেশের লোকদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই
ভারতবাসী বে শুর্ ইংরেজের হইয়া লড়াই করিয়াছিল ভাহা নহে, বে আমলাভদ্রের ফলে
ইংরেজ রাজদের ভিত্তি এদেশে দৃচ হইয়াছিল, সেই আমলাভদ্রের মধ্যে অনেকাংশ, এমন কি
অধিকাংশই ভারতবাসী ছিল বলিলে বোধ হয় ভূল হইবে না। আর এই ইংরেজ রাজদ্বের
প্রথম বৃগে ভারতবাসী ছিল বলিলে বোধ হয় ভূল হইবে না। আর এই ইংরেজ রাজদ্বের
প্রথম বৃগে ভারতবর্বের অক্রান্ত প্রদেশ অপেকা বাংলা দেশ হইডেই সর্বাদেশা বেনী 'আমলা'
সরবরাহ হইয়াছে। বাঙালী যুবক নৃতন পশ্চিমী শিক্ষার আলোক পাইয়া দলে দলে আমলাভব্রে বোগ দিয়াছে, হাজার রকম চাকরি দারা ইংরেজ রাজদ্বের ভিত্তি এলেশে স্বদৃচ
করিয়াছে।

কিছ সেকালে যেমন এই বাঙালী যুবকদের উপরে ইংরেজ রাজদের ভিডি দৃচ করিতে সহায়তা ∳রিবার ভার পড়িয়াছিল, ভাগ্যের পরিহাসে ঠিক সেই চাকুরিয়ারাই ইংরেজ রাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। বহিমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, হেমচন্ত্র, দীনবদ্ধ প্রভৃতি চাকুরিয়াদের কথা মনে করিলেই এ কথার সভ্যভা বৃরিছে পারা যাইবে।

ইহার একটা সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া বোধ হয় অসম্ভব নয়। সেকালে এই চাকরি বাঙালীদের পক্ষে বেমন লোভনীয় ছিল, তেমনই বাহারা ইহার ধধার্থ আভাদগ্রহণ করিছে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা হয়তো ইহার অভঃসারপৃক্ততাও ব্রিছে পারিয়াছিলেন। বে জিনিসের দ্ব হইতে যথেই চাকচিক্য থাকে, নিকট হইতে তাহার গিণ্টি ধরা পড়িরা যাওয়ার সভাবনা খুব বেনী।

বহিমচন্ত্রের লেখার মধ্যে তীব্রতার ইহা একটা কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। কিছ কারণ বাহাই হউক না কেন, বহিমচন্ত্রের লেখার মধ্যে তীব্রতার বথেট প্রাচ্গ্য রহিয়াছে—একথা অখীকার করিবার উপায় নাই। তিনি মৃক্তি-তর্কে, গল্পে উপজাসে, বাখ-বিজ্ঞাণে বাহা করিয়া সিয়াছেন বাংলা রাজনীতিক সাহিত্যে তাহার তুলনা এখন পর্যন্ত পাওয়া সহক্ষ নয়।

অভ্যেক বিপ্লবের মূলে বাকে বহুকালকার ক্লাভি, পুরীভূত বিক্লাভ, বর্তমানের विकटक विद्यार । जामनुक्य विकारकात क्रिक विद्या शक्तक अरमी क्रमाधात्रपत छनत অৰকা ও ভাহার নতে আমাৰের বেশের লোকের বৈরেশিক অনুকরণপুতা ও পরপ্যাবলেহনের 🖟 প্রবৃত্তি বে শান্তন আগাইরা বিরাছিল, তাহা তাহার দেখার মধ্যে জনত ককরে নিবিত শাছে। তাঁহার প্রবন্ধভানর কথা খালে বলিব না, তিনি তাঁহার বিজ্ঞাপের মধ্যে বৈদেশিক প্রভূষের উপর বে দারণ কুশাঘাত করিয়াছেন, তাহা তরবারির ধারের মত তীক্ষ ও তরবারির মতই ভাহার দীপ্তি। কমলাকাভ আফিম থাইরা বলিতেছে, "ইহার পর দেখিলাম ইহাদিপের সন্থ্যেই একসপেরিমেন্টাল সারেলের দোকান। কডকগুলি সাহেব দোকানদার বুন। নারিকেন, বাদাম, পেতা, স্থপারি প্রভৃতি কল বিজয় করিভেছেন। খরের উপর বড় বড় পিতলের অকরে বোধা আছে:-Messrs. Brown Jones and Robinson-Nutsuppliers. Establised 1757 on the battle of Plassey. Messrs. Brown Jones and Robinson offer to the Indian public a large assortment of nuts physical, metaphysical, logical, illogical and sufficient to break the jaws and dislocate the teeth of all Indian youths who stand in the need of having their dental superfluities curtailed. দোকানদার ভাকিতেছেন-আৰ কালা বালক-এক্দপেরিমেন্টাল সাহেন্দের ঘুদি থাবি আয়। দেখ ১ নছর এক্দপেরিমেন্ট খুসি; ইহাতে গাঁভ উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাত ভালে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্য কেখাইরা থাকি।" ইহার প্রতি ছত্তে যে তীত্র জালা ফুটিয়াছে, বিজ্ঞপের তিক্তরদ ও আপাতঃ গাড়ীর্ব্যের আবরণ তাহার জালা শতগুণে বাডাইয়া দিয়াছে। ভবানী পাঠকের মুখে ভিনি স্পষ্টই বলাইভেছেন—'মুসলমান লোপ পাইয়াছে, ইংরেজ সম্রাভি চুকিভেছে— ভাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না।" আর এই এদেশী তথাক্ষিত সাহেবদের আকাশশর্শী ঔষত্যের উপর বহিষ্ঠন্দ্র স্থতীক বিজ্ঞপ বর্বণ করিয়াছেন তাঁহার লোকরহন্দ্রের विधा Bransonism निवरक्ष । विकृष्ठ छेक्क्षित्र প্রয়োজন নাই, किन्छ शांकिरमत প্রয়োজ উন্তরে লাহেবের কালরংরের কৈফিরং "মুই কোরেলার কাম করেছিল" এবং ভাছার পর পিভার নাম বিজ্ঞানা করার "হামার বাপ বড়া আলমী ছেলো, লেকেন নামটা এখন মনে পড়ছে না" ও শেৰে দে নাম গোৰ্ডন সাহেব বলার সাহেবের অবাব "আমার বাপ বড় লোকের সাদি বিভ ( বিবাহের বাজনায় ছুর্যাক খাড়ে করিত )" প্রভৃতি উন্জির বধার্থতা হরতো বর্তমানেও তুৰ্গত নয় ।

একথা অবস্থাকার্য বে বহিমচন্দ্র খদেশের অক্তক্ত ও বিদেশের অক্তাক্ত ছিলেন না। জাঁহার জীক্ত বিচারবৃদ্ধির সন্থান খদেশের হোব ও বিদেশের গুণ চোব এড়াইতে পারে নাই।

এবং বেধানেই এইন্দ কিছু নজৰে পড়িয়াছে ভিনি মুক্তকণ্ঠে তাহা খীকার করিয়া সিয়াছেন। প্রমাণস্করণ 'ভারতবর্ষের সাধীনতা ও পরাধীনতা' নামক প্রবন্ধের উল্লেখ করিব। তাহাতে তিনি चाडे विनिष्ठहरून "बाधूनिक छात्रछवर्ष देश्नरक्षत्र मक्त सम्राम छात्रछवर्षत्र मक्न তথন কখন নট হয়, ভেষনি প্রাচীন ভারতে রাজার আত্মহথের জন্ত রাজ্যের মধল নট হছত অধাৰার ইংরেজের রাজ্যে বেমন ইংরেজ দেশী লোক কর্তৃক দণ্ডিত হুইতে পারে না প্রাচীন ভারতেও নেইরণ আহ্বণ শৃত্র কর্ত্বক দণ্ডিত হইতে পারিত না—ইংরেলের রাজ্যে রাজপ্রদাদ প্রার ইংরেজেরই প্রাণ্য, কিছ কিয়ৎপরিমাণে দেশীরেরাও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত--ত্রাহ্মণ রাজ্যে শৃত্রদিগের ভড ঘটিত কিনা সন্দেহ।" এবং প্রবদ্ধের শেষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন "আধুনিক ভারতবর্ষে ত্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর লোকের অবনতি ঘটিয়াছে, শৃত্র অর্থাৎ সাধারণ প্রকার একটু উরতি ঘটিয়াছে।" সেইজয় একথা নির্ভয়ে বলিতে পারা যায় বে, বহিমচন্দ্রের এই বিবরে পক্ষণাতিত্ব ছিল না। কিন্তু তাঁহার প্রতিদিনকার কালে তিনি বাছা মর্শ্বে মর্শ্বে অভ্যন্তব করিয়াছেন চারিপাশে দেখিয়াছেন, তাহার বিকল্পে তাঁহার তীত্র অভিযান। এবং এই অভিযান যে ওধু পূর্ব্বোদ্ধত অপমান ও অবজ্ঞার বিরুদ্ধে তাহা নছে, এ অভিযান বৈদেশিক প্রাকৃষে আমাদের সংস্কৃতির বিকৃতি, ভাষার বিকৃতি, ইতিহাসের বিক্লতি স্ব কিছুর বিক্লছে। 'রামায়ণের স্মালোচনা: কোন বিলাতী স্মালোচক প্রণীত' প্রবদ্ধে বৃদ্ধিমচন্দ্র এই সংস্কৃতির বিক্লতির বিক্লদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সমালোচক বলিতেছেন-1)

"আমি রামায়ণ গ্রন্থখনি আছন্ত পাঠ করিয়া অভিশয় বিশ্বিত হইয়াছি। অনেক সময় রচনা প্রায় নিয়প্তেশী ইউরোপীয় কবিদের তুলা। হিন্দু কবির পক্ষে ইহা সামান্ত গৌরবের বিষয় নহে। নামায়ণে নবুদ্দিহীনভার যে দোব কবি ভাহা বুঝাইবার চেটা করিয়াছেন। না লোটপুত্র ভারতকর্বীয়দিগের খুভাবসিদ্ধ আলক্তবশতঃ আপন খুডাধিকার বজায় রাধিবার কোনো বন্ধ না করিয়া বুড়া বাপের কথায় বনে গেল। ইহার সহিত মহাভেজ্বী তুর্ক বংশীয় উরজ্জেবের তুলনা কর। মুসলমান কেন এতকাল হিন্দুর উপর রাজত্ব করিয়াছে বুরিভে পারিবে। নাজার একটি অসভ্য মুর্থ ভরত। আপন হাভে রাজত্ব লাইয়া ফিলাইয়া দিল। কলতঃ রামায়ণ অকন্ধা লোকের ইভিহাসে পূর্ণ।

· নামায়ণ নামে একথানি বালাল গ্রন্থ আছ আমি দেখিয়াছি। বালীকি রামায়ণ ক্তিবাস হইতে সকলন করিয়াছেন তাহা মীমাংসা করা সহজ নহে ক্তি রামায়ণ নামটাই এ বিষয়ের এক প্রমাণ। "রামায়ণ" শব্দের সংস্কৃত কোন অর্থ হয় না, ক্তি বালালার সদর্থ হয়। বােধ হয় "রামারণ" শব্দী "রামা ববন" শব্দের অপ্রংশ মান্ত। কেবল "ব"কার স্থে হইয়াছে। রামা ব্যব্ধ বা রামা মুসলমান নামক কোন ব্যক্তির চরিত্ত অবলয়ন করিয়া

কৃতিবাস প্রথম ইছা রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে কেছ সংস্কৃতে অন্থবাদ করিয়া বন্ধীক মধ্যে সূকাইয়া রাখিরাছিল। পরে প্রস্থ বন্ধীক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়ার বান্ধীকি নামে খ্যাত হইয়াছে।"

এবং সেই সঙ্গে "কোন 'শোশিয়ালের' পজে" "দেখিলাম অনেক বাদালী ম্যানচেষ্টারের ভদ্ধবান্ত বন্ধ পরিধান করে, অভএব স্পাইই সিদ্ধান্ত হইতেছে বে ভারতবর্ধ ম্যানচেষ্টারের সংজ্ঞবে আসিবার পূর্বে বন্ধদেশের লোক উলল থাকিত" প্রভৃতিতে বৈদেশিক তথাক্ষিত পণ্ডিত ও তাঁহাদের বিকৃত ব্যাখ্যার বিক্লমে যে বিজ্ঞাহ ঘোষণা করা হইয়াছিল ভাহা আমাদের লাভীর কৃষ্টির ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। 'ভারত্ববের কলম' 'বাদালার কলম' প্রভৃতি প্রবদ্ধে বাদালার ও ভারতের মিধ্যা ইতিহাস রচনার চেষ্টার বিক্লমে বে অলম্ভ প্রতিবাদ, ভাহা চিরশ্বরণীয় হইয়া থাকিবে।

পূর্বেই বলিয়াছি, বন্ধিমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক অন্ত এই তীক্ষ বিজ্ঞপ কেবলমাত্র विस्नीत्रसम्ब छेनत्रहे नाइ. विस्नीत अञ्चत्रवित्र त्माकरण अस्मीत्रसम्ब मार्चा यर्षाह আঘাত করিয়াছে। বন্ধিমচক্র দেকেলে বাবুদের কথা বলিভেছেন—"বাঁহার ইউদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাক্ষধর্মবেস্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ স্তাশনেল থিয়েটার তিনিট বাব---বাছার বন্ধ কেবল পরিচ্ছদে, তংপরতা কেবল উমেদারীতে, রাগ কেবল সদগ্রন্থের উপর, নি:সন্দেহ তিনিই বাবু; বাঁহাদিগের দশেক্সিয় প্রকৃতিস্থ, অতএব অপরিওম, বাঁহাদের কেবল রসনেজ্রির পরজাতিনিষ্ঠাবনে পবিজ, তাঁহারাই বাবু; যাহাদিগের চরণ মাংসান্থিবিহীন শুক্কাষ্টের ক্লায় হইলেও পলায়নে সক্ষম, হন্ত তর্মল হইলেও লেখনীধারণে এবং বেতনগ্রহণে স্থপট, চর্ম কোমল হইলেও সাগরপারনির্মিত ত্রব্য বিশেষের প্রহার-সহিষ্ণু,...জাঁহারাই বাবু।...বিষ্ণুর ছায় ইহাদিগেরও দশ অবতার---যথা কেরাণী, মাইর, ব্রাহ্ম, মুংস্থদী, ডান্ডার, উকীল, হাকিম, ভমিদার, সংবাদপত্ত-সম্পাদক এবং নিছর্মা। বিষ্ণুর ন্যায় ইহারা সকল অবতারেই অমিতবল পরাক্রম অস্থরগণকে বধ করিবেন। কেরাণী অবতারে বধ্য অস্থর দপ্তরী; মাষ্টার অবতারে বধ্য ছাত্র: টেশন মাষ্টার অবভারে বধ্য টিকেটহীন পথিক, বান্ধাবভারে বধ্য চালকলাপ্রভ্যানী পুরোছিত, মৃৎস্থকী অবতারে বধ্য বণিক ইংরাজ; ডাক্টার অবতারে বধ্য রোগী; উকীল অবভারে বধা মোরাভেল: হাকিম অবভারে বধ্য বিচারার্থী: স্বমীদার অবভারে বধ্য প্রজা: সম্পাদক অবভারে বধ্য ভত্রলোক এবং নিক্সাবভারে বধ্য পুরুরিণীর মংস্ত।"

বাংলার সের্গে অন্ধ অন্থকরণের ফলে বে অবনতি দেখা দিয়াছিল সেই অবনতি ও আজাবমাননার সহকে এই তীত্র কণাঘাতে লোককে সচেতন করিয়াছিলেন বন্ধিমচন্দ্র। নিজের দেখের বাহা কিছু ভাল, বাহা কিছু অন্থকরণীর তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিরা ধার করা বেশকুষার চরম অপমান সহকে দেশবাসী তথন সভাগ ছিল না; বাংলার बाजीवजात तरहे नवीन जैवाद रिक्मिट्स नर्स्टायम जीहात जीव पत्रमहानी चारनात हो। আত্মবিশ্বতির পদ্ধতমঃ খুর করিয়াছিলেন বলিলে কোন অভ্যক্তি করা হইবে না। পর-প্রদানকণিকার নির্গক্ষ লোভ বধন বাঙালীর মক্ষাগত হইয়া গাড়াইয়াছিল, ৰভিন্তজ্ঞ সে সময় সে সম্বন্ধে উহিার 'ইংরাজ ভোজে' ইংরেজকে সংখ্যাল করিছা ৰলিভেচেন "হে বরদ, আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাধার বাঁধিরা ভোষার পিছু পিছু বেড়াইব-ভূমি আমাকে চাক্রি দাও। আমি ডোমাকে প্রণাম করি। হে ওভহর! আমার ওভ কর। আমি তোমার খোবামোদ করিব, ভোমার প্রিয় ৰুধা কৃছিব, ভোষার মন রাধা কাজ করিব—আমার বড় কর—আমি ভোষাকে প্রণাম করি। ছে মানদ, আমায় টাইটল দাও, থেতাব দাও, থেলাত দাও—আমাকে ভোমার প্রসাদ দাও--- আমি তোমাকে প্রণাম করি। । । তে অন্তর্গামিন, আমি বাহা কিছু করি ভোমাকে ভুলাইবার জন্ত ; তুমি দাতা বলিবে বলিয়া আমি দান করি, তুমি পরোপকারী বলিবে বলিয়া আমি পরোপকার করি। । । । হে ভগবন, আমি অকিঞ্চন, আমি ভোঁমার ছারে দাড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও।" আর বাঙালী যথন সেই সর্বনাশকর আত্মবিশ্বতির ফলে নিজের ভাষা, নিজের সংস্কৃতি—এক কথায় যাচা কিছু নিজৰ ছিল ভাচা বিসৰ্জন দিতে উছত হইয়াছিল, বৃদ্ধিচন্দ্ৰ তথন তাঁহার তীক্ষ বিজ্ঞাপে লোককে গচেডন করিয়া দিয়াছিলেন। 'ইংরাজ স্থোত্তে' বাঙালী বলিতেছে "হে সৌমা, যাহা ভোমার অভিমত ভাহাই আমি করিনি আমি বুট পান্টালুন পরিব, নাকে চলমা দিব, কাঁটা চামচে ধরিব, টেবিলে ধাইব-তৃমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে মিইভাবিন, আমি মাতৃভাষা ভ্যাস করিয়া ভোমার ভাষা কহিব; বাবুনাম ঘুচাইয়া মিটর লেখাইব, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ধ হও।" আর সেই সলে তাঁহার 'লোকরহস্তে'র মধ্যে "বাদালা সাহিত্যের আদর" নিৰম্বে উচ্চদরের উচ্চশিক্ষিত বাবু তাহার পত্নীকে বলিতেছেন, "ছাইডম বাদালাগুলো পড় কেন চু ওর চেরে না পড়া ভাল" প্রভৃতি উক্তি যে বাঙালী তাঁহার স্বলা ক্ষলা শক্তমানলা वांशा मिन्द, वांशा ভाষাকে, वांशामी कांजित किছ्यां जानवानिशास्त्र, खांशाव यत्न চিরকাল জলজল করিতে থাকিবে।

₹

এইবার তাঁহার ব্যক্ষবিজ্ঞপ ছাড়িয়া তাঁহার প্রবন্ধগুলির আলোচনা প্রয়োজন। পূর্বেষ্
বলিয়াছি বে, প্রভ্যেক বিপ্লবের মূলে থাকে পূঞ্জীভূত অশান্তি, বর্ত্তমানের বিক্লবে বিজ্ঞোক;
এবং আমরা আগেকার উদ্বৃতিগুলিতে দেখিয়াছি, বন্ধিমচন্দ্রের মধ্যে সেকালের সমাজব্যবন্ধা ও

শৰ্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিক্লান্ত কি তীব্ৰ শসন্তোব রহিয়াছে। কিন্ত সেই সন্থে ইহাও বিচার্য্য, বহিমচন্ত কেন সেরণ শসন্তোব পোষণ করিতেন এবং তাঁহার কি কাম্য ছিল।

ৰিভীৰ প্ৰশ্নটির উত্তর কঠিন নহে। রাইনীভিতে মাছবের কাম্য এক ছাড়া ছুই হইতে পারে না এবং সে কাম্য বাধীনতা। এই বাধীনতা অর্থে বেমন বাহিরের অধিকার হইতে সাধীনতা, তেমনই দেশের মধ্যে মৃষ্টিমেয় জনসংখ্যার হাত হইতে জনসাধারণের স্বাধীনতা। এবং এই উভয় উদ্দেশ্য দিছির জন্ম বৃদ্ধিমচন্দ্র ভাঁছার লেখনী চালনা করিয়াছেন। প্রথমে বহিঃস্বাধীনতার কথা স্বাদোচনা করা যাক। 'ভারভবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" শীর্বক প্রবন্ধে বন্ধিমচক্র এই বহিঃসাধীনতার স্বরূপ নির্ণয় ক্রিতে যাইয়া ৰলিতেছেন, "শাসনকৰ্তা ভিন্ন জাতীয় হইলেই রাজ্য পরতন্ত্র হইল না ৷ পকান্তরে, শাসনকর্তা বজাতীয় হইলেই রাজ্য বডর হয় না।" প্রথম উদাহরণ ভানোভার বংশীয় রাজাদের অধীনে ইংলও। বিতীয় উদাহরণ ওয়াশিংটনের কৃত যুদ্ধের পূর্বে আমেরিকার শাসনকর্ত্বশ অভাতীয় ছিল। কিন্তু ভাহারা স্বাধীন ছিল না। স্বভরাং "ছুইটি রাজ্যের একরাজা হইলে তাহার একটি পরতত্র একটি শুতত্র। যে দেলে রাজা বাস করেন, সেইটি খতত্র, যে দেশে বাস করেন না, সেইটি পরতত্র।" এবং ভারতবর্ষ ভগু পরতত্র নহে, কারণ প্রথম কর্কের সময় ইংলতে এইরূপ পরতত্ততা ঘটিলেও পরাধীনতা ঘটে নাই—ভারতবর্ষ পরতত্র এবং পরাধীন, কারণ "যেখানে দেশীয় প্রজা এবং রাজার অভাতীয় প্রজায় এরপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। সে রাজ্য পরজাতি পীড়নশৃদ্ধ, তাহা স্বাধীন।" এবং এইরূপ স্বাধীনভার জন্মই বৃদ্ধিন্দ্র প্রাণপাত করিয়া গিয়াচেন। "ভারত কলত: ভারতবর্ষ পরাধীন কেন" নামে 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি বলিতেছেন. "বজাতীয়ের রাজ্যশাসন মললকর বা অথের আকর, পরজাতীয়ের রাজনও পীড়ানায়ক বা লাঘবের কারণ।" ভারতবর্ধ পরাধীন, তাহার কারণ "ভারতবর্ষীয়েরা স্কভাবত:ই খাধীনতার আকাক্ষারহিত। খদেশীয় খলাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক. भवकाजीविमिश्तव भागनाधीन हहेर ना. এक्रभ चिंध्याय ভावजर्वीयमिश्वव मान चाहेरम ना-ভাঁছাদিগের বিবেচনা রাজা অজাতীয় হউক পরজাতীয় হউক, স্থশাসন করিলে ছুই সমান।" ভারতবর্ষ পরাধীন, কারণ "আমাদের হিন্দু সমাদের অনৈক্য, সমালমধ্যে লাতিপ্রতিষ্ঠার पछाव ; পृथिवीरक पढ परनक काकि चाह्य । छाहारमञ्ज मक्नमारखर चामारमञ्ज मक्न হওয়া সম্ভব নহে। অনেক ছানে ভাহাদের মহলে আমাদের অমহল। বেধানে ভাহাদের मक्टन चामाटम्ब चमक्न, त्रशाटन छाहाटम्ब मक्न बाहाट्ड ना हव छाहाहे कविव। चिनिष्ठ छाहारित अमन्द्रन आमारित मन्न हहेएछ शादा। हत्र हछैन, आमदा त्न वश्च आध्वनाछित মঞ্চল সাধনে বির্ভ হইব না।" স্বার এই বৃহিংস্বাধীনতা লাভের উপার স্বত্তে বৃত্তিমচন্দ্র

ষাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার 'আনন্দমঠের' অগ্নিবাণী উদ্ধার করিব না, মাত্র 'কমলাকান্ত' হইতে করেক লাইন উদ্ধার করিয়াই এ প্রসন্ধ শেষ করিব। 'বাঙালীর মহয়ন্ত' নামে পরিছেদে প্রমর আসিয়া কমলাকান্তকে বলিতেছে—"বাঙালী হইয়া কে খ্যানখ্যানানি ছাড়া ? কোন বাঙালীর খ্যানখ্যানানি ছাড়া অন্ত ব্যবসা আছে ?···কেই বা মনে করেন খ্যানখ্যানানির চোটে দেশ উদ্ধার করিবেন—সভাতলে ছেলে বুড়া জ্মা করিয়া খ্যানখ্যানা করিতে থাকেন।···তোমায় সত্য বলিতেছি কমলাকান্ত, তোমাদের জাতির খ্যানখ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ, আমি যে কৃত্র পতন্ত, আমিও শুধ্ খ্যানখ্যান করি না—মধ্সংগ্রহ করি আর হল ফুটাই। তোমরা না জান মধ্ সংগ্রহ করিতে না জান হল ফুটাইতে, কেবল খ্যানখ্যান কর।···তোমাদের রসনা অপেকা আমাদের হল প্রেষ্ঠ—বাক্যবাণে মাছ্য মরে না, আমাদের ছলের ভয়ে জীবলোক সদা সশহিত। খর্গে ইক্রের বন্ধ্ব, মর্জ্যে ইংরেজের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হল।·· মধ্ সংগ্রহ করিতে শেখ, হল ফুটাইতে শেখ—তোমাদের জীবৃদ্ধি হইবে।" ইহার উপর টীকা নিশ্রয়েয়ন্তন।

এইবার বহি:স্বাধীনতার কথা ছাড়িয়া অন্ত:স্বাধীনতার কথায় আসা যাক। দেখা যায় যে, প্রত্যেক দেশে সাধারণত: জনসাধারণের উপর তিন শ্রেণীর লোক আধিণত্য করে অর্থাৎ এ যুগের ভাষায় বলিতে গেলে, পুঁজিবাদী সাধারণতঃ তিন প্রকারের। এক, উচ্চজাতি কর্ত্তক নিম্বাতির পীড়ন; তুই, জমিদার কর্ত্ব প্রজা পীড়ন; এবং তিন, ধনী কর্ত্ব প্রমিক পীড়ন। ইহার মধ্যে পশ্চিমা ভূপতে যাহারা উচ্চজাতি তাহারা অনেক সময় নিম জাতির উপরে শীড়ন করে, ইহা সভা কথা; কিন্তু সে পীড়ন মুখাতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কিছু পরিমাণে সামাজিক। কিন্তু আমাদের দেশে এই পীড়ন মৃথ্যত: সামাজিক, এ পীড়ন এক ধর্ম কর্তৃক অপর ধর্মের পীড়ন, এক বর্ণ কর্তৃক অপর বর্ণের পীড়ন। এবং তৃতীয়টি সম্বন্ধে সকলেই এক মত যে পশ্চিমী দেশগুলির মত এদেশে ধনিক (industrial bourgeoisie) ও অধিক সম্ভা প্রথম তুইটি সম্ভার মত প্রবল নছে। বিষমচন্দ্র তাঁহার 'সামা' ও 'বঙ্গদেশের ক্লবক' নামক প্রবন্ধ হুইটিতে ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। 'দামো'র প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি বলিতেছেন, "বড় লোক ছোট লোক এ প্রভেদ কিনে? রাম বড়লোক, যতু ছোটলোক কিনে? যতু চুরি করিতে জানে না, বঞ্না করিতে জানে না, পরের সর্ববে শঠতা করিয়া গ্রহণ করিতে জানে না, স্থভরাং যতৃ ছোট লোক: রাম চুরি করিয়া, বঞ্না করিয়া, শঠতা করিয়া ধন সঞ্য করিয়াছে, স্তরাং রাম বড় লোক। অথবা রাম নিজে নিরীহ ভাল মাছ্য, কিন্তু ভাহার প্রশিতামহ চৌর্য্য বঞ্চনাদিতে স্থদক ছিলেন; রাম ভ্যাচোরের প্রপৌত্ত হতরাং দে বড় লোক। যত্তর পিতামহ আপনি আনিয়া আপনার খাইয়াছে—দে ছোট লোক।" বাত্তবিক বৃদ্ধিচন্ত্রের লেখার মধ্যে এই শর্ম নৈতিক বৈবন্যের উপর বে গুরুষ আরোপ করা হইয়াছে, সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে কেছই সেরপ করেন নাই। তিনি এ প্রবৃদ্ধে বলিভেছেন, "বড় লোক আর এক প্রকারের আছে। গোপাল ঠাকুর কন্তাভারপ্রত্ত, কন্তাভারপ্রত্ত বলিয়া ভূইচারি পর্যা ভিক্লা করিয়া বেড়াইভেছে—এও বড় লোক, কেন না গোপাল ব্রাহ্মণজাতি।" "দেশী বিলাভীর মধ্যে সেইরপ আর একটি বৈব্যা। ব্রীপুক্ষে বৈষ্য্য আর একটি বৈব্যা…কিছ সর্বাপেকা অর্থগত বৈষ্য্য গুরুতর।" এবং এই অর্থগত বৈষ্য্যের কথা আলোচনা করিছে গিয়া তিনি 'বক্লদেশের ক্র্যক' প্রবৃদ্ধে বলিভেছেন "আমাদিগের এই প্রত্তাব প্রমন্ত্রীরী প্রকা মাত্র সম্বৃদ্ধে অভিপ্রেত বিবেচনা করিছে হইবে। কিছ ভারতীয় প্রমন্ত্রীর মধ্যে ক্রিক্রীবী এত অধিক যে অন্ত প্রমন্ত্রীর অন্তিত্ব এ সকল কালে শ্বরণ রাথা না রাখা স্থান।"

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বন্ধিমচন্দ্র বাদবিজ্ঞাপে যুক্তিতর্কে গল্পে উপভাসে কিরূপে ভারত-বর্ষের পরাধীনতার প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে লেখনী তাঁহার প্রবদ্ধে, তাঁহার উপক্তানে, তাঁহার গঙ্গপতি বিদ্যাদিগ গজের চিত্রে বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদে নিযুক্ত হইয়াছিল. त्महे त्नथनीहे ज्यावात এहे वाश्नात क्रयकरात्र अन्न त्मकारात्र ममानवावना ७ जर्ब निष्ठिक ব্যবস্থার ভিত্তিতে আঘাত করিয়াছিল। 'বলদেশের ক্রযক' প্রবন্ধের তৃতীয় পরিচ্ছেদে विषयित विशाहिन—"(मर्मत उर्भन धन कृष्टे जार्ग विज्ज शत्र- এक जार धाराभनीवीत, এক ভাগ বুৰ্ব্বোপন্সীবীর। প্রথম ভাগ মন্ত্রের 'বেতন', বিতীয় ভাগ 'মূনাফা'। প্রমোপন্সীবীরা সংখ্যার যভই হোক না কেন উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন, সেইটিই তাহাদের মধ্যে বিভক্ত इंहेर्द, मूनाकात मधा इंहेर्फ छाहाता এक भागा भाहेर्द ना।" এहे जग छिनि विनेत्राह्म. "যার ধন ভার ধন নয়। যাহার মাথার কাল ঘাম ছুটিয়া ফসল জরে লাভের ভাগে সে কেহ হইন না।" তিনি দেখাইয়াছেন-এ ধনের কিছু অংশ রাজভাগুরে বায়, বছ অংশ জুম্বামীর हांख बाब जबर वाकी चर्म च्यान भाशनामारतत निकट बाब। त्मरे चन तर्मत मकन হইতেছে ৰটে কিছ কাহার এত মধল ? তিনি বলিয়াছেন, "বল দেখি চলমা নাকে বাব। ইহাদের [ চাবীদের ] কি মলল হইয়াছে ? তুমি লেখা পড়া শিখিয়া ইহাদের কি মলল সাধিয়াছ ? আর তুমি ইংরেজ বাহাত্ত্র—তুমি বল দেখি যে ভোমা হইতে এই হাসিম শেখ, রামা কৈবর্ত্তের কি উপকার হইয়াছে ? আমি বলি অণুমাত্র না, কণামাত্র না। দেশের মক্ল ? ভোমার আমার মক্ল দেখিতেছি, কিছ তুমি আমি কি দেশ ? তুমি আমি দেশের করজন ?" জাহার প্রতি ছত্তে ক্লবক দিগের জন্ত এই দরদ, তাহাদের ত্বংথ এই বে জালা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রাজনৈতিক সাহিত্যে, গল্পে উপজ্ঞাসে ইহার তুলনা পাওয়া আত্মও সহজ নর। এবং এই চিভাধারা বে আমাদের আধুনিকতম খিওরি হইতে কিছুমাত্র পিছনে নহে, ভাছা

ৰাহার। রাজনীতির অতি সাধারণ মূলস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, ডাহারাও ব্বিতে পারিবেন।

৩

পরিশেবে করেকটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বর্ত্তমান ভগতে ক্ষত প্রগতির ঢেউ বেরুপ দেখা দিয়াছে, ভাহাতে দশবংসরের পুরাতন লেখকগণ বছস্থানে বাতিল হইয়া গিয়াছেন, একশত বছর তো দুরের কথা ! এবং ঠিক এই কারণেই বহিমচজ্রের সাহিত্য-রচনার বিরুদ্ধে এ যুগে অভিযান ফুরু হইয়াছে। বৃদ্ধিমচজ্রের সাহিত্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে বর্ত্তমান গ্রন্থে অক্তান্ত লেথকের। আলোচনা করিয়াছেন, সে কণা এখানে বিচার্য্য নহে। কিন্তু এ যুগে রাজনৈতিক বহিমচক্রের বিরুদ্ধেও অভিযান স্থক হইয়াছে। অবশ্র এ কথা সভ্য যে, ১৮৩৮ সাল এবং ১৯৩৮ সাল এক নহে, এবং তথনকার রাজনৈতিক অবস্থা, তথনকার অভাব অভিযোগ, ও তথনকার রাজনৈতিক কৌশল এখনকার মত ছিল না। সেকালের রাজনীতিতে, কি ভারতবর্ধে, কি পশ্চিমে, অর্থনীতির সঙ্গে সমাজ-নীতি বহু পরিমাণে জড়িত ছিল এবং সেই জন্য দে যুগে কেবলমাত্র অধনৈতিক অভাবের ফলেই রাজনীতি নির্দারিত হইত না। কিন্তু কালের যাত্রার সঙ্গে পশ্চিমী ভূথতে সমাজ (যে অর্থে আমরা হিন্দু সমাজ, বৌদ্ধ সমাজ প্রভৃতি কথা ব্যবহার করি) ও ধর্ম, অর্থনীতির নিকট হইতে বছ পরিমাণে সরিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানের রাজনীতির মধ্যে ধর্ম বা বর্ণের স্থান পূর্ব্বাপেকা অর। ইহা ছাড়া গত শতাব্দীতে যেগানে বদেশপ্রেমই রাজনীতির চূড়াস্ত সিধান্ত বলিয়া পরিগণিত ছিল, বর্তমানে সেধানে সব সময়ে তাহা নাই। আজকাল বছ ক্ষেত্রে আমরা দেশের গণ্ডী কাটাইয়া উঠিয়। জগংজোড়া সম্ভার কথা ভাবিতে শিবিয়াছি। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে বৃদ্ধিমচন্দ্র হয়তো সব সময়ে অর্থ নৈতিক ও সামান্ত্রিক সমস্তা পথক রাখেন নাই, যদিও তিনি ম্পষ্টতঃই বলিয়াছিলেন, অর্থগত বৈষ্যাই দকল বৈষ্মা অপেকা গুরুতর, এবং বহিমচক্র হয়তে। বদেশপ্রেমের গণ্ডী ছাড়িয়া এই বিশব্রেমের গঞীতে উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এইরূপ সমালোচনা অস্তত: আমাদের পক্ষে নিতান্তই অশোভন। কারণ এখনও যে দেশের বুকে "সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা" ও "তপনীলভুক্ত জাতির" কলহময় ছাপ রহিয়াছে সে দেশে একশত বংসর আগে বহিমচক্র সব সময়ে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্তা আলাদা রাথেন নাই বলা এ কথা নির্থক। এবং আমরা বেধানে এই ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরাশ্রয়ের অন্নবন্ধের সংখান এখনও করিয়া উঠিতে পারি নাই, সেখানে আমাদের পক্ষে বিশের শ্রমিকদের অরবত্তের শংখান করার কথা হয় তো উপহাসের মতই শোনাইবে।

আর সেই একশত বংসর আগে বহিমচন্দ্রের যে তীত্র তিরস্থার—যে স্বাধীন ভারতের গৌরবময় চিত্র আমরা পাই, তাঁহার যে অগ্নিবানীতে আমাদের শিরার নিরার রক্ত উচ্চলিত হইরা উঠে, তাহার সমতুল্য জিনিব আমরা করটি পাইরাছি? তাঁহার প্রতি পৃষ্ঠায় আমাদের এই দেশের আকাশ বাতাস, নদী, জল প্রত্যেক ধূলিকণার প্রতি যে সর্বস্বত্যানী টানের চিচ্ছ পাই, সেই আপনহারা ভালবাসার ষ্ণাষ্থ সন্মান না করিয়া শুধু সাহিত্যিক বহিমচন্দ্রের কথা আলোচনা করিলে বোধ হয় তাঁহার প্রকৃত সন্মান করা হইবে না।

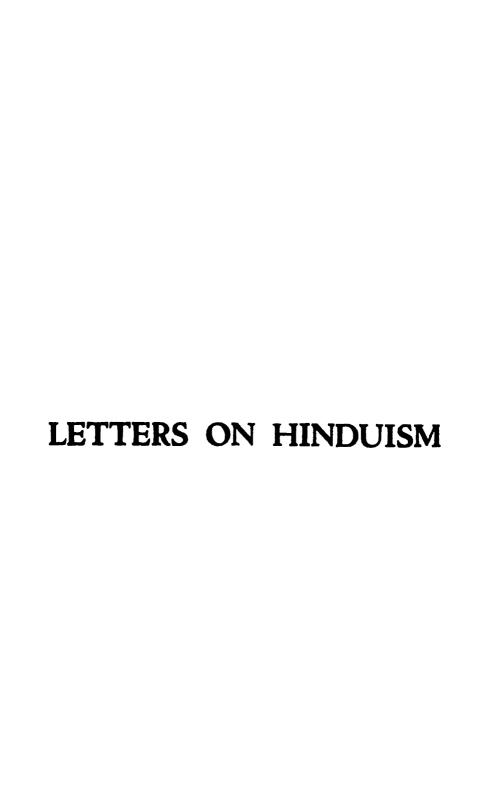

# LETTERS ON HINDUISM

### LETTER I

### INTRODUCTORY

My DEAR J...,

I have undertaken to put you in possession of my views regarding Hinduism in a number of letters, which I promise at the outset, shall be as few as the subject admits. The necessity that there exists of bringing the same views before others of my educated countrymen has compelled me to travel beyond the limits to which the controversy between you and me would have restricted them, and I frankly admit at once that I write with a view to future publication which will explain much that would have been otherwise unintelligible to you. The same necessity, or at least an ambition on my part of obtaining a hearing from the educated portion of my countrymen, has induced me to write in a language which is neither your vernacular nor mine. We may laugh at but we can not ignore, the lofty contempt with which a large section of my educated countrymen regard their own vernacular. Conscious that no amount of eloquence or sound argument on my part will enable me to attain to the honor of being read by any considerable numbers of those whom, along with you, I intend to address,\* if I made the unfortunate choice of my own vernacular as the medium of communication, I discard it in favour of what is, in the eyes of a subject race, the loftiest and holiest of human languages,

<sup>\*</sup>A Bengali gentleman of high attainments and a European representation once made enquiries of me regarding a certain vernacular publication. He felt that he had compromised his dignity by stooping to enquire about a vernacular publication, and he hastened to explain that his interest proceeded from the desire which his wife, to whom all literature but the vernacular was sealed treasure, felt to become acquainted with the publication in question.

3

the language of their rulers. To me who have spent the best years of my life in addressing my countrymen in my own vernacular, this seems like the desertion of a beloved parent by one who had betrayed a dutiful child and I feel that to you, who has been to me like a brother in this attachment to our own mother-tongue, I owe an explanation for this apparent desertion.

Hinduism, too, is not the exclusive porperty of us Bengalis, but belongs to all Hindus in India. Sanskrit has ceased to be to India what Latin was to Europe during the middle ages and any one who wishes to address all Hindus must of necessity write in English. I am not at all ambitious of finding European readers, when, as I expect to do, I come to publish these letters, but I shall be happy if any European friends of this country can be found to bestow on the matters, contained in these letters, such attention as to them they may seem to deserve.

se tacy Kindrison Letter I Sharawa They clear to + + + + + + + I have much ichen that you in pone feren of her, been > legarding bining ed a number of kluing that I promise at the onlied, shah he as few as from the the sont. Jeet adunts the necession There here eachs of bringing The Same views hefor the their of my educated ran hymen has compelied we It have begond his organ alsale himili brhish the Controversy hetween you.... me honed have restricted frem,

#### LETTER II

### WHAT IS HINDUISM?

I have sought for an answer to this question from many, but have received none. I have read and heard much in condemnation of Hinduism, condemnation as strong as language can make it. Christians and their uneducated Hindu disciples unite in denouncing it as the most monstrous system of organised human depravity which has ever been called into existence, hard-hearted politicians and lachrymose philanthropists are alike convinced that to it alone is due the improvement and degradation of India. Learned philologists in Europe and half-educated missionaries in India combine in prescribing its immediate annihiliation as the only possible remedy for all the evils from which that unhappy country is suffering. serenely unconscious that there are vast populations in India who are not Hindus, who are neither polytheists nor idolators, but who are even in a more unhappy condition than the Hindus.\* In the writings and harangues of those who denounce so earnestly the evils of Hinduism I have sought for, but never obtained, any indication that the writer or speaker's notion of Hinduism went further than that it was a superstitious and polytheistic religion, the very worst of all superstitious and polytheistic religions, and that it is the duty of pious and benevolent Christians and of educated and progressive natives to misunderstand it, to misrepresent it and to revile it. entertained any doubts that it is possible to be exceedingly eloquent on subjects of which our own conceptions are dim and shadowy, the critics of Hinduism have certainly dispelled them.

Not that I have never received any reply to my question "What is Hinduism?" I asked an excited controversialist, "What is it

<sup>\*</sup> The Mussalmans of Bengal for instance a population equal to that of.....

that you denounce so furiously?" "Hinduism! why surely the religion of the Hindus," was the contemptuous reply. "Agreed," said I, "and pray what is a Hindu?" "Why—ah yes—a Hindu is a native of Hindusthan,"—he was going to say, but as just then he happened to cast his look on the flowing beard of his Mussalman neighbour, Gholum Hyder Khan, he was obliged to alter his definition. "A Hindu," said he correcting himself, "is a person who professes the Hindu religion." I confessed myself obliged for this highly lucid explanation, and was afterwards much exercised by a passage in Dr. Goldstucker's writings, in which Dr. K. M. Banerji is described as a Hindu writer.

Some time ago, I was attracted by the heading of certain extremely learned letter which appeared in the Statesman newspaper. from the pen of a well-known missionary resident in Calcutta entitled "The cow, the mother of the Hindus." Here at least, thought I, the wicked Hindus are going to be thoroughly identified—and that by means of their bovine ancestor. The learned gentleman, however, disappointed me by ultimately refusing to accord to the corrupt race the honor of so illustrious a descent, and corrected himself by saying that the cow was the mother not of the Hindus, but of their gods. So profound was the learning of this writer, that it would have been useless to attempt to convince him that the Cow is the mother only of calves. even in the imagination of the Hindus, and that the mother of the Hindu gods, was Aditi, the Infinite.

If any authority on the subject is to be respected it is that of Sir Alfred Lyall—the ruler of the most purely Hindu province in Hindusthan. Here is his description of Hnduism drawn as he thinks from actual experience.

"A tangled jungle of disorderly superstitious ghosts and demons. demigods, and deified saints, house-hold gods, tribal gods, local gods universal gods with their countless shrines and temples and the din of their discordant rites; deities, who abhor a fly's death, those who still delight in human virtues, and those who would not either sacrifice or make an offering—a religious chaos throughout a

vast region never subdued or levelled (like all Western Asia) by Mohamedanism or Christian monotheism."

The appearance of this passage in Sir A. Lyall's Asiatic Studies you must accept as a guarantee that is not a free translation from some Spanish Missionary in Costes' army, but a description of Hinduism which is at least equally applicable to the religion of the Aztecs, is to say the least, is an unfortunate one. Nevertheless an official document published by the Bengal Government (Census Report 1881, vol. I, p. 71), characterises this passage as describing the present state of Hinduism in India in words "which should be learnt by heart by all who wish to understand the religious position here."

And the same official document asks in despair "what is a Hindu?" and mournfully confesses that there never has been any satisfactory answer to the question, and there exists none (Census Report 1881, vol. I, p. 71). Nor is it for the first time that a government ruling over the destinies of seventy millions has confessed itself ignorant as to what forty millions of their subjects are in regard to Ethnology and religion. Mr. Beverley who reported on the first census, had put the same despairing question and had received to it the same mournful reply.

There is more wisdom in these official utterances than one would at first suspect. It is hard to define the words Hindu and Hinduism, because in the first place the word Hindu is used in two different senses, and next, because each of these different significations is itself exceedingly loose. There are Hindus by birth and Hindus by religion. Ethnologically, the signification is vague, because the term is applied to Aryans, as well as to non-Aryans, in cases where the latter have adopted the faith of the Aryans. The religious signification is loose, because it is applied indifferently to all the various religions professed by the Hindu race which the European had not at the earlier stage of his acquaintance with India, learned the name. Nothing can be more diametrically opposed to each other than the Sakta religion of the Tantras and the Vaisnavism of Chaitanya. The former delight in animal sacrifices, while to the latter the very language of slaughter

is an abomination; the former cling to the rules of caste with unflinching orthodoxy, the latter discard all distinction of caste. It is no exaggeration to say that there is greater affinity between Mahomedanism and Christianity than between the Saktaism of the Tantras and the Vaisnavism of Chaitanya. Nevertheless both these sects are classed as Hindus;—to the European they are simply different sects of Hinduism and the meek and abstemious Vaishnavism has to hear his share of the abuse levelled at the excesses of the Saktas—for are not both Hindus?

Is there not then such a thing as the Hindu religion? Search through all the vast written literature of India, and you will not except in modern writings where the Hindu has sought obsequiously to translate the phraseology of his conquerors, meet with any mention of such a thing as the *Hindu religion*. Search through all the vast records of pre-Mohamedan India, nowhere will you meet with even such a word as *Hindu*, let alone Hindu religion. Nay more. Search through the whole of that record, and nowhere will you meet with such a word as *religion*.

The word *Dharma*, which is used in the modern vernaculars as its equivalent, was never used in pre-Mohamedan India in the same sense as *Religion*.

The proper inference from this is not, that there were no Hindusin pre-Mohamedan India, or that the people had no religion. That would be to argue very like those Englishmen—happily a generation now nearly extinct, who finding no word in the vocabulary of the Bengali cooly or cultivator, which was the exact equivalent of the English word gratitude, drew the inference that gratitude was a virtue to which the Bengali was a stranger. The pre-Mohamedan Hindu called himself Arya, disdaining to include under the denomination the Indian whom he had conquered. For religion he had no name, because he never entertained any conception to which such a name would have been applicable. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To the Euro-

pean, his relations to God and to the spiritual world are a thing sharply distinguished from his relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and temporal life are incapable of being so distinguished. They form one harmonious and compact whole, to separate which unto its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name, because it never had for him an existence apart from all that had received a name from him.

A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity, and to define its nature. There is no Hindu conception answering to the term "Hinduism," and the question with which I began this letter, what is Hinduism, can only be answered by defining what it is that the foreigners who use the word mean by the term.

For, as you know, it is a word entirely of foreign origin. Originally Hindu was only the name of a river. The western neighbours of the early Aryan settlers on the banks of the Sindhu dropped the sibilant and substituted the aspirate. From the river, the name came in course of time to be extended to the dwellers on its banks; and from them again to all peoples of the same race and language with whom the same foreigners came into contact. It may be that all the peoples with whom they came into contact did not, even in those early ages, speak the same language. But all the languages were at any rate of common stock, and a foreigner would little understand provincial differences. The Hindus were then, in the eye of the foreigner, one people—of one race and one language, and it was assumed, and probably in those early ages at least, correctly assumed. that they had a common religion too. Any differences that may have a risen then would be imperceptible to the eye of the foreigner. The writings of the ancient Greeks who visited India so far as they are still in existence show that even those acute observers failed to perceive any difference between Hinduism and Buddhism. Megasthenes and Ktesias apparently view the Brahmanas and the Sramanas as professors of the same religion.

If they assumed that the whole Hindu race had a common religion, that common religion very naturally received from its foreign critics the name of Hindu Religion. Mark now the sources of error that the further development of Hindu Society called into existence. The non-Aryan races conquered by the Aryans of India embraced the religion of their conquerors. And as a consequence of their embracing the faith of the Hindus, they too came to be ranked by foreigners as Hindus, though the Aryans themselves sternly refused to accord to them the honored name by which they distinguished themselves. The Hindus thus ceased to be one race. They soon ceased to be of one religion also, for the primitive faith soon developed itself into a multitude of independent religions. The differences in religion were, however, imperceptible to the foreigner who, without trying to understand anyone of the various systems, thought he discerned the same grotesque features in all; and the idea of a common religion of the Hindus has been retained to this day, and the supposed common religion has been honored by its European critics with the name of Hinduism.

Now in this use of the word Hinduism, there is a good deal of truth and a good deal of error. The truth that lies in it is this: all the various religions to which the name is applied have at least two features in common.

They are all sprung from a common source, and therefore hold many doctrines in common. They are all supported by sacred scriptures in Sanskrita, or in some other language sprung from the Sanskrita.

The errors implied in the use of a common name are manifold.

(1) The first is the application of a common name to diversified forms of faith sprung from a common stock leads, where the differences are not sufficiently studied, to attribute to the common faith a homogeneity it does not possess. That the various faiths are

all sprung from a common source, it is true, and it is true also that by reason of this community of origin, they possess certain features in common. The same however may be said, and would be even more true if said, of Judaism and Christianity. That would hardly justify the use of one name to designate both.

(2) Another error is that the religion of the Aryans of India has been the same throughout all history—that there is not only historical continuity but practical identity between the religion of the early Aryan settlers on the banks of the Sapta-Sindhu, and that of the modern Brahmans of Nuddia and Calcutta. Much light however has dawned upon our European critics\* in the course of the last fifty years, and European scholars now confined the term Hinduism to the faith of modern India, while the earliest religion is called the Vedic, and the mediæval the Brahmanic. And the idea of all the religious sprung of the Indian stock having practically one religion conveniently designated by the name of Hinduism is also fast going away. The existence outside the pale of Hinduism of vast nations professing the Buddhistic religion has led to its recognition as a distinct faith, though theoretically there is no reason why it should be treated on a different footing from Chaitanya's Vaisnavism. The recognition of Buddhism as a distinct integral religion has led to the same honor being conferred on its kindred faith, and Jainism is now recognised as something which does not come under that comprehensive term. national importance of the gallant defenders of the Anglo-Indian Empire has led to the recognition to [of] the faith of the Sikhs as an independent religion—though in reality it is one of its youngest offshoots. The same honor has been won by the splendid eloquence of Keshab Chandra Sen from admiring Europeans for the latest and smallest number of seceders from the great parent religion; and Brahmoism is believed by its foreign critics to be a formidable antagonist of the religion of which it seeks to be only a rational interpretation.

<sup>\*</sup> Not apparently always upon my own countrymen. The following is an extract from a letter from so accomplished a native scholar as Dr. K. M. Banerji addressed to the Statesman and published in its issue of the . . . . December, 1882.

(3) A third and a very serious source of error arising out of this extensive application of the term Hinduism is that much is now believed to be a part of the Hindu religion, which is not religion at all, but is purely secular. I have said that the Hindus never sought to distinguish between religion and other departments of thought and feeling; and as a consequence the same principles, the same considerations, and even the same authorities guided them in their religious and their secular life. That however is no reason why, now that we are able to distinguish between the two, we should take to be religion all that [which] without being such, happens to be connected with religion as parts of one whole. Yet no one takes the trouble, in his study of Hinduism to separate the one from the other. Much that is purely social ethics, or usage written down and raised to the dignity of the Lex non Scripta, is swallowed up by the voracious modern scholar as the essence of Hinduism. It is at least as certain that the Hindus had their social polity, their codes of Ethics, their folk-lore, and their popular observances, as they had a religion; and it happens from the peculiar encyclopædic character of their literary productions, that the same treatise has something to say on every one of these subjects. But that same rapacious animal, the modern scholar, seizes and gulps down the compound mixture as the pure article he was in search of. When talking of Hinduism, he entirely forgets that there is such a thing as secular Hinduism. Everything Hindu is merged into that whirlpool of things—the Hindu religion.

I have not yet done with this monstrous nature of misuse of a name. I have to point out a fourth error. Not only is Hinduism. under the name of Hindu religion, held to include all Hindu religion-past and present, all things Hindu whether religious or secular, but also such that never has had any connection with 'anything Hindu, religious or secular.' Non-Aryan customs and observances retained by non-Aryan tribes converted into Hinduism, non-Aryan fetishism. popular superistitions without any warranty in Hinduism, and only similar to those that are to be found in every country Christian. Mussulman or heathen, nursery legends disseminated by old crones

for the edification of class-going children, and such every other subject of popular or juvenile belief is pressed by the critic of Hinduism into his service, and a monstrous caricature of a national faith is thus manufactured and described in eloquent language. "as a tangled jungle of gods, ghosts, demons and saints," and other monsters, language which admiring statisticians call upon all students of Hinduism to learn by heart.

Let us eliminate all these sources of error. Let us rid our conception of Hinduism of this "tangled jungle of ghosts, demons and saints." and such other articles of belief which are to be found in every country and among peoples of all creeds, and which are no more essential parts of Hinduism than they are of Christianity. Let us free it also of all that is not properly religion but social polity or domestic morality, the unwritten law of the country, or general culture. Something of this no doubt will have to be included in Hinduism, if vou conceive religion, as I think you do, to be a system of social culture, and I shall give to this point due consideration at its proper place. There will still remain a vast quantity of matter utterly foreign to religion which will have to be excluded. Thirdly, the term Hinduism has to be restricted to the articles of religious belief accepted by Hindus generally at the present day in exclusion of the Vedic and Brahmanic faiths out of which Hinduism evolved itself. Lastly, we have to remember that these articles of faith vary from province to province, differ in different sects in the same province, and even among individuals in accordance with the culture, or the mental constitution of the individuals concerned. Yet among all these varieties and divergences, will be found some common features, certain fundamental principles which form the basis of all. These fundamental principles will be found sufficient to constitute a religion in themselves, and this religion is Hinduism.

In thus restricting the application of the term Hinduism I do nothing which is arbitrary. I merely insist that if you wish to denote by it an existing religion, you must confine its application to an existing religion, and exclude all that does not properly belong to the

existing religion. If you seek to define Christianity, a Christian has a right to insist that you should restrict the definition to that which forms the common basis of the various denominations of Christianity. and exclude all that is not common to them all. You must then necessarily exclude the image worship and saint worship which is peculiar only to certain forms of Christianity, exclude also the belief in ghosts and demons which still obtain in many parts of Europe; throw out of consideration the folklore of European peoples, nursery legends and pre-Christian legends like those [incorporated] into the Edda and the Niebelungen Lied; the leaven of Greek Paganism, which purely as an aesthetic element, has found its way into the literature of Christian countries and exclude many things beside. You must also distinguish it from the Judaism out of which it has sprung. Fancy what a conception of Christianity you would arrive at, if you included in it all this, and not only all this, but also the political and social constitution of Europe, its codes of morality, its jurisprudence, its international law and its legislative enactments. Nay, go on further. Give to Dante and to Milton in Christianity the place now occupied in the ordinary conception of Hinduism by the Ramayana, and the Mahabharata, to Tribonian and Puffendrof, to Montesquieu and Bentham that of Manu and Yagnavvalka, Gautama and Parasara; to the legends of King Arthur and to the Romance of the Cid. to Ariosto and to Tasso. the place of the Puranas, to Spinoza that of Badarayana; and give to the writings of the early fathers, what they once possessed, the sanctity and authority of the Upanishads; and you will then arrive at a notion of Christianity very similar to the notion of Hinduism [to] which the ignorance, the intolerance and the contempt of foreigners and the degeneracy of natives have reduced it.

I do not exaggerate. Suppose a Hindu, ignorant of European languages, travelled through Europe, and like most Europaens in his situation, set about writing an account of his travels. What would be his account of Christianity? Observing the worship of the Virgin and the Saints in Catholic countries, he would take Christianity to be a Polytheism. The worship of images would lead him to believe, that

Christianity was an idolatry also, and the reverence paid to the Crucifix would induce him to think that there was also a leaven of Fetishism in it. Protestant Christianity he would account to be a Dualism, a religion of the Good and Evil Principles,—a religion of God and the Devil. And if he mixed well enough with the ignorant peasantry of Christendom, he too would meet with that tangled jungle of ghosts and demons which it has been Sir Alfred Lyall's lot to meet with in India. And who shall say that the Hindu's account of Christianity would be wider of the truth than many an account of Hinduism by European or native?

To return to my definition of Hinduism. It will exclude as I have advanced, much that is popularly considered to be a portion of Hinduism even by Hindus themselves. That, however, is not and ought not to be an objection against the definition. It is precisely popular delusions of this sort that have encrusted Hinduism with the rubbish of ages—with superstitions and absurdities which subvert its higher purposes; and which it is the duty of every true Hindu, actively to assail and destroy. The noxious parasitic growth must be exterminated before Hinduisn, can hope further to carry on the education of the human race. Hinduism is in need of a reformation:—not an unprecedented necessity for an ancient religion. But reformed and purified, it may vet stand forth before the world as the noblest system of individual and social culture available to the Hindu even in this age of progress. I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism\*—in Hinduism reformed, regenerated and purified. To such reformation, it is by no means necessary that we should revert, like the late Dayananda Saraswati to old and archaic types. That which was suited to people who lived three thousand years ago, may not be suited to the present and future generations. Principles are immutable but the modes of their application vary according to time, to circumstances. The great principles of Hinduism are good

<sup>\*</sup> For a system to rise and be generally adopted it must during the greater part of the period of its supremacy be to a considerable extent in agreement with our nature and far from unfavourable to our peoples." Catechism of the Positive Religion, p. 384. Congreve's Translation, 1st edition.

for all ages and all mankind—for they are based on what Carlyle would call the "Eternal verities," but its non-essential adjuncts have become effete and even pernicious in an altered state of soceity. It will be one of the objects of these letters to show what these non-essential adjuncts are. I shall describe what true Hinduism is by showing what false and corrupt Hinduism pretends to be. Let us not be awed and silenced by the imposing authority of ancient names, or be led away by pretended learning or antiquated jargon. Let us look steadily and boldly into the face of things; discard falsehood whenever we meet with it, hoary and hallowed by time though it may be; and if in our search we meet with Truth, let us drag it out of the darkness under which it was hid, and enthrone it in the light of Heaven. Let us revere the past, but we must, in justice to our new life, adopt new methods of interpretation, and adopt the old eternal and undying truths to the necessities of that new life.

## LETTER III

I said in the last letter, that I define Hinduism as consisting in the fundamental principles which underlie various religious faiths of the modern Hindus. Hinduism, in the ordinary acceptation of the term is protean in its form. There is a monotheistic Hinduism, a dualistic Hinduism, a polytheistic Hinduism, a pantheistic Hinduism-and unless we resolutely exclude Buddhism from the group of Hindu religions—there is also an Atheistic Hinduism. There is a Ritualistic Hinduism, and a non-ritualistic Hinduism: there is a Hinduism of Asceticism; there is also a Hinduism of gross sensuality; there is the humane Hinduism of the Vaisnavas; and there is also the cruel and blood-thirsty Hinduism of certain Saivas and Saktas. There is the liberal and sympathetic Hinduism of the followers of Kabir and of Chaitanya; and there is also the illiberal and bigoted Hinduism,-one of its very worst form, which finds an expression in some of the ordinances of Manu. In spite however of this diversity, even this frequent antagonism, there is a common basis for all; certain fundamental principles which all accept, and which therefore alone is Hindu Religion. That which is outside this common basis, is excluded as being merely the special characteristic of some particular sect, with which the modern unsectarian Hindu has no concern. But besides their sectarian specialities, certain other things are also excluded from my definition. as not pertaining to religion. This exclusion indicates a grave defect in my defintion or explanation whatever you may call it. I have tried to define the Hindu religion, without any explanation as to what I understand by religion. This is precisely the point where those who may take objection to the exclusion, are likely to join issue with me. Nor is this point quite easily settled. With many, religion is only theology—there are others who will consent to give the name to anything which excludes their own creed. A very ordinary idea of religion is that it is a system of worship and sacrifice. So eminent an authority as Tylor, define religion to be "a belief in spirits;" spirit being with him a general name for god and ghosts. Positivists give quite rightly the name of religion to their own system, which utterly ignores and puts entirely out of court that theology to which alone the professors of religion have hitherto restricted the name. We have heard of a religion of Art, and a religion of Science. (See Natural Religion by the author of Ecce Homo. What then is religion?

Now I should trouble myself but little as to the fate of the Hindu Religion, or of any religion at all, if I accepted religion in the sense of the theologists or of philosophers of Mr. Tylor's school. I should leave my countrymen to believe or disbelieve in ghosts, spirits or gods at their pleasure. I yield to none in the firmness of my conviction in the existence of Great Authors of Nature and my trust in his providence, but I should care little whether my countrymen, or anyone else in the world, accepted the doctrine of His existence and His Providence, if I found that such acceptance enabled them to make an approach to Religion. I am not one of those who think that a belief in God, or in a number of gods, or in a future existence, or anything else which does admit of proof, constitute religion. But when such belief, or any belief whatever, furnishes a basis for conduct—for the conduct of the individual towards himself as well as towards others. when by becoming a common faith and therefore furnishing a common basis of conduct, it becomes a bond of union between man and man, a standard by which human existence individual and aggregate, comes to be regulated, it is religion. This is a very large definition, I admit. Religion, viewed thus, is in theory a philosophy of life; in practice it is a rule of life. It includes our beliefs, and the principles of our conduct founded upon those beliefs.

Now, test this definition by taking as an illustration an extreme case. Take the case of the Utilitarian. He has a rule of conduct,—the greatest good of the greatest number. No one has ever dreamt of applying the name of religion to simple Utilitarianism. But why, I ask, does the Utilitarian seek the greatest good of the greatest number?

LETTER III 17

Why does he seek the good? Because he loves the good. He is a worshipper of the good. That is his Religion. Nor is his religion a wholly false religion, for the good is entitled to our love and our worship, and to regulate our conduct. It is so far a false religion that it does not take cognizance of what along with the good claims our love and worship, and to regulate our life. It takes cognizance only of one of the aspects in which man and nature are presented to our apprehension. Add to it, the worship of the Beautiful and the true, and you have a complete religion. Add to Morality, Science and Art, and you have a complete guide to life.

You may reply to this, that this is culture, not Religion. I may reply to you, in the words of a writer, whom we both admire, that "the substance of Religion is Culture" (Natural Religion by the author of Ecce Homo, p. 145).

I hope however to return to this point in a future letter and shall now say no more. There may however be raised what certainly appears at first, as a much more formidable objection to this view of Religion, by those whom you, as a positivist, put out of court as supernaturalists. If the worship of the Good, the Beautiful and the True, suffice to form a complete religion, and is true religion, what becomes of the belief in a personal God and his Providence? This view of religion they may say, simply dispenses with it as an idle and unnecessary fable. By no means. I accept the worship of a personal god as the highest perfection of religion. A personal God alone realizes the highest and most perfect ideal of the Good, the Beautiful and the True. In that Ideal alone is realized the complete Unity and Harmony of Goodness, Truth and Beauty. If Religion is Culture, the worship of such of a perfect Ideal is by far the most important means of Culture.

What I really mean to say is, that what is called Supernaturalism is by no means essential to Religion. I believe firmly as I have said in the existence of God, and in His Providence, but I do not hold that any system of religion which does not believe in God and in His Providence, is no religion at all, or even that it is an incomplete

religion. What I do hold that such a Religion is imperfect religion, though not necessari [ly] an incomplete religion. Completeness does not necessarily perfection. Completeness is attained when all the component parts exist, perfection when the component parts and the whole they form are exactly suited [to] the purposes they are destined to answer. Completeness has reference to unity; perfection to quality. A regiment is complete when it possesses the full complement of soldiers; it will nevertheless be imperfect if it is deficient in fighting qualities.

I may return to this subject in a future letter. Let me at present return to the more immediate purpose of this one. Religion, then, is a philosophy of life, and the principles of conduct flowing from it. Now take note that this conduct has to be distinguished from the principles themselves. In conduct, you apply a certain principle which you have accepted to the circumstances before you; the result is your conduct. The application may be erroneous; nothing is more common than erroneous applications of right principles. principle may be good, but if the application is erroneous, the resulting conduct will be bad. The fault lies not with the principle on which you have acted, but in your own judgment. It would be absurd if the principles of Christianity were held responsible for all the wars, all the massacres, all the murders that have been committed in its name. Yet nothing is more common than this absurdity in respect of Hinduism. The principles of Hinduism are confounded with their erroneous application; and Hinduism is accused, judged and condemned because its principles have been misunderstood and perverted. If you hold that the principles of Christianity are not responsible for the slaughter of the Crusades, the butcheries of Alva, the massacre of St. Bartholomew or the flames of the Inquisition, I do not see how any one can hold the principles of Hinduism responsible for the immolation of Hindu widows on the funeral pyre. If the principles of Christianity are not responsible for the civil disabilities of Roman Catholics and Jews, which till lately disgraced the English Statute Book, I do not understand how the principles of Hinduism are to be held responsible for the civil disabilities of the Sudras under the

Brahmanic regime. The critics of Hinduism have one measure for their own religion, another for Hinduism. Principles and their erroneous application are distinguished in the case of the one, they are confounded in the case of the other.

And it was to guard against this confusion that I sought in the preceding letter, when I warned you against confounding Hinduism. or the Hindu religion, with what is not religion at all. Examine for a moment what this confusion means.

Hinduism, I have said, consist of certain fundamental principles which constitute a religion. Those fundamental principles must consist, if my view of Religion as a whole be accepted, of a body of doctrines, which constitute the theoretic belief of the Hindu, as well as the Elementary basis of his practical life. The principles which form the basis of practical life, came to be applied as Hindu society developed itself to the large problems of social existence. Thus came into existence a Hindu system of Ethics, Hindu systems of Philosophy. Hindu systems of Law, and a complicated social polity of which caste is a prominent feature. These were more or less based on practical applications of the principles of the Hindu religion, but are not the principles themselves. They have no more right of being considered as component parts of the Hindu religion, than the philosophy, or the moral theories, or the international Law of Europe as component parts of Christianity. And yet it is chiefly, if not wholly, on account of what is thus no part of Hindu religion, but often erroneous and corrupt application of its unquestioned principles, that Hinduism is reviled by foreigners and rejected by their native disciples. If the ultimate principles of Hinduism be found true and sound, and the practical applications of those principles erroneous, the wise course is not to subvert and annihilate Hinduism-which is now the cry of educated India, but to discard the erroneous applications and to remodel life in accordance with its true principles. That is the direction in which Religious Reform is most desirable, and in which alone I trust is its success possible.

You will now see why I have devoted two entire letters to a

definition of the term Hinduism. The extremely loose signification attached to it lies at the root of the whole mischief. [You as a positivist, and I as a Hindu, equally deplore the irreverence for the past, the dissociation with the dead and deathless teachers of Ancient India.] It is as if you gave the name A, sometimes to B, and sometimes to C, and then proceeded to take for granted that B and C are the same things. If you never learn to discriminate between the two, you will never learn much about either of them. Though one may be pure gold, and the other dross, you will either fling the gold after dross, or treasure up the dross with the gold. That is precisely the position of Hinduism. While the mass of the people cherish Hinduism, and with it, all its conceptions, its accretions, and its adjuncts, good or evil, the educated classes reject the whole. The one class treasures up the dross with the gold, while the other is flinging the gold after the dross.

## LETTER IV

The two foregoing letters but little advanced us in our search after a clear conception of Hinduism. I have defined it to consist in the fundamental principles underlying the various denominations of faith professed by the Hindu peoples, but I have not said what those fundamental principles are. I am going to begin.

The fundamental principles do not lie on the surface. Hinduism in this respect labours under a disadvantage. It is not a religion founded and made symmetrical by a single founder. In the case of the great religions of the world the foundations of which were laid by individual founders, the governing principles lie on the surface. The very acceptance of a new Religion depends on the ease with which its principles can be apprehended by outsiders. necessities of a new Religion induce the founders to give the utmost prominence to the fundamental principles. It thus becomes, at its very inception, a symmetrical work of Art. Indeed, it may be said of the great Historic Religions of the world, which owed their origins to individual founders, like Christianity or Mohamedanism, that at the outset there was little in the religion beyond the fundamental principles themselves. The legends and the rites, the mythology and the superstitions come afterwards. It is easy therefore to formulate the fundamental principles of such a religion; and when they are thus formulated, they easily carry assent.

Not so with Hinduism. Hinduism has had no founder human or divine. It never sprang forth, like Minerva from the head of some Brahminical Jove, armed and equipped for the conquest of the World. It is, like hundreds others of less known and less developed forms of faith—the product of nature. It sprang out of the necessities of primitive life and grew with the growth of culture. Its origin lies veiled in the mist of ages hidden in that impenetrable gloom of pre-

historic culture. It has developed itself from rude and simple beginnings, grown during the lapse of thousands of centuries, developed itself according to the necessities and the tendencies of the Hindu race, and has assimilated a vast quantity of foreign matter with which it came into contact. It is overlaid with a veritable "tangled jungle" of superistitions and absurdities which hide its proportions from the observer's view. There is no symmetry discernible in a structure of such spontaneous development. It is not the work of human Art, with its parts regularly arranged along definite lines. The development has no doubt proceeded along central lines of thought, but the overgrowth and rubbish have first to be swept away, and the whole has to be patiently surveyed, before these can be discerned.

To such a survey, it is necessary at the outset clearly to map out the whole field to be surveyed. Let us do so.

I have said that Religion is a Philosophy of life in theory, and in practice, principles of conduct in harmony with that philosophy. If Hinduism is a religion, we should expect to find it to consist of such a philosophy and such principles of conduct. The theoretical or philosophical religion is found in all cases to consist of a body of received doctrines; and the principles of practical conduct find expression in a system of worship, or rites and a code of religious morality. The doctrines of Hinduism have to be sought in a vast mass of literature, and are there taught either in the shape of legends or as dogmatic philosophy. The two often get intermixed. The legends often teach genuine philosophy while the dogmatic philosophy is very often found to consist of legendary materials. We shall begin with the legends, and then pass on to the dogmatic philosophy which developed itself out of the legends. I shall next take up the Hindu worship, its rites and sacrifices, and conclude with a survey of the ethics of Hinduism.

It is convenient to begin with the legends, because in them lie imbedded the early history of religion. The received legends of Hinduism are in themselves later developments of the historic myths,

LETTER IV

23

and it becomes necessary to begin with the pre-historic myths themselves.

And here the Hindu has to acknowledge an immense debt to European scholars. The researches of European scholars have converted what was once unintelligible nonsense to a subject of accurate scientific study. What was hitherto unnecessary and meaningless, has now been shown to be a necessary condition of primitive culture, and full of deep signification. A myth can now be traced back from its ulterior development to its origin. The formation of myths has been found to be due to two distinct principles. One is the reflex action of language. The other is the action of the belief so universal in primitive man in the animation of all nature, that is in the production of phenomena by operation of Life and Will. To this has been given the not inappropriate name of Animism.

You are in such complete possession of the results of European research on this subject, and I dare say the same can be said of my educated countrymen in general that it is unnecessary for me to enter into detailed explanations. I shall content myself with an illustration or two.

Language and Animism have generally acted in concert in the production of myths. Language first names an object. The necessities of language require that there should be some correspondence between the name given and the object named, or in other words, that the name should be descriptive of the object. Now animism steps in. The object becomes a Personal Being, with Life and Will. The descriptive name now passes into a personal name. The attributes signified by the descriptive name become personal attributes of the personified object. Thus springs into existence the myth of a Supernatural Being animating a natural object, and possessing definite personal attributes. And names come to multiply, as each object becomes better and better known, and its properties and influences are better studied. As names multiply, the attributes multiply, each attribute comes to have a history of its own, until a simple natural object becomes the centre of a host of mythic legends.

You know how the Sanskrit word Dyaus, which you meet with in the first couplet of Amara Sinha's Lexicon, came to be the name of the bright Heavens. It is derived from a root Div to shine. The name originally meant simply the Bright or the Shining One. By and by the Bright Heavens were personified and the Zeus of Greece. the Jovis of Rome, the Jui of Germany, is this same bright sky, Dyaus, personified. Once personified, so great an object as the vast and magnificent sky had an attribute assigned to it, commensurate with its greatness. It was the father of the human race. So it became Dyaus Pitar in Sanskrit, Zeus Pater in Greek, and Jupiter in Latin. Nor is the conception of the human race confined to the Aryan nations only. You will find [it] in the Tien of the Chinese, among the Maoris, in Polynesia, among American races and in fact all over the world. Now mark how a myth continues to develop itself. If the Heavens are the father of the human race, they must have a mother too. And who so fit to be the consort of the wide-spreading heavens but the wide-spreading Earth herself? So by and by we have Prithivi matar in Sanskrit, Ouranos and Gaia (names of Heaven and Earth) among the Greeks, Chinese legends and Maori legends about mankind being the children of Heaven and Earth, an Earth mother among Peruvians, Caribs, Aztecs, and other American races, and even among Scythians. The forefathers of our English rulers, the Anglo-Saxon held that Hal mes the folde, pra modor. (?)

Now mark how legend passes into Philosophy. The mythical conception of Heaven as the father and Earth as the mother, of the human race was converted by the Chinese into a philosophical conception of two great principles in nature, the Yu, and the Yung, the one male, the other female, the one heavenly and the other Earthly. And the Brahmans of India formulated the same doctrine with greater elaboration and philosophical dignity in the Sankhya theory of Purusha and Prakriti. How this philosophical doctrine influenced the later religious faith of India, and even its secular literature, is a point on which I need not enlarge.

Another illustration, and a most beautiful one, I give in Professor

Max Müller's own language. "Before the Aryan nations separated, before there was a Latin, a Greek, or a Sanskrit language, there existed a root Swar or Swal which meant to beam, to glitter, to warm. It existed in Greek Selas splendour Selene moon, in Anglo-Saxon, as swelan, to burn, to sweal, in modern German, Schwül, oppressively hot. From it we have in Sanskrit the noun Svar, meaning sometimes the sky, sometimes the Sun; and exactly the same word has been preserved as Sol, in Gothic as Sauil, in Anglo-Saxon as Sol. A secondary form of Svar is the Sanskrit Surya, for Svarya, the Sun, which is the same word as the Greek Helios.

"All these names were originally mere predicates, they mean bright, brilliant, warm. But as soon as the name Swar or Surya was formed, it became through the irresistible influence of language, the name, not only of a living but of a male being. Every noun in Sanskrit must be either a masculine or a feminine, (for the neuter gender was originally confined to the nominative case), and as Surya had been formed as a masculine, language stamped it once for all as the sign of a male being, as much as if it had been the name of a warrior or a King. In other languages where the name for a Sun is feminine and the Sun is accordingly conceived as a woman, as the bride of the moon, the whole mythology of the love-making of the Heavenly bodies is changed."

Observe again how the myth proceeds to develop itself. If the sun is a male being, he must have his wife or wives. An unmarried Divinity, like the Kumara of later fiction, is an abhorrence to the spirit of legend. So the Sun is endowed with a couple of wives, one of whom is a very intelligible person, and must have sprung to her position very early. She is no other than his invariable campanion—Chhaya or the shadow. And being a married God, of course he has a progeny. One of his sons, is the great Lord of Death. Another is the river Yamuna. You see at once that the early settlers in the land of the Sapta Sindhu, should name the Yamuna, which was to them an eastern river, the Child of the Sun, a metaphor which settled her paternity for ever in Hindu Mythology.

Thus myths are formed and grow. They are by no means the special property of the Hindus, or even of the Aryan races. The evidence collected by European writers, and especially by Mr. Tylor shew that they lie wide-spread throughout the world. Every primitive religion is a religion of myths: and the religion of the primitive Aryan was also a religion of myths. To a people in a low state of culture hardly any other religion was possible. And in a very low state of culture it is as a religion sufficient for all practical purposes. As however a people advances in culture, higher religious conceptions take the place of the primitive myths. The myths are not forgotten; they still retain a place in the national recollection of the people, but only as folk-lore. So it was with Hinduism. religious conceptions advanced, the legend sank to a subordinate place, the front rank being taken by the great systems of religious philosophy. In a country however where literature was the exclusive occupation of a large intellectual aristocracy, everything would and did find a place in literature, and among other things, the folk-lore. Owing to the encyclopædic character of Brahmanical compilations, the folk-lore found their place in the same treatises which among other things treated of the higher religious philosophy, and in the age of degeneration and decay which followed, ignorance led to the same reverence being accorded to all that was founded within the limits of the same literary compilation. The time has come when all this must be rectified, and the sacred legends of Hinduism receive from us that treatment which is their due but no more. And the treatment which is their due is not one which should consist either in contempt or in indifference. They have a deep signification of their own. They should be lovingly and reverentially studied in order that the true Hinduism latent in them may be discovered, and treasured up in the heart, and the spurious Hinduism patent in them may be denounced and discarded. The spurious Hinduism is in their literal interpretation; the true Hinduism is in their historic interpretation. I proceed to give a few illustrations.

Let us begin with one of the worst Pauranic legends. It is that

LETTER IV 27

of Indra and his relation with the wife of his spiritual preceptor. You know the legend, and I shall not take upon myself the unenviable office of narrating it. Suffice it to say that as it stands, there is scarcely anything more gross or disgusting in the whole mythical literature of the world. The highest of the Vedic Gods, the Pauranic King of Heaven is described as committing a crime revolting to the coarsest ruffian on earth; and a punishment is meted out to him the grotesque obscenity of which surpasses even the atrocity of the crime itself. The revolting drama finally closes upon the thousand eyes of Indra. The assailant of Hinduism triumphantly points to the infamous legend as a specimen of the faith of which Hinduism is composed and exhorts the doomed race to forsake the accused faith. The degenerate Hindu, who believes all things and understands nothing, hangs down his head in shame before the triumphant assailant of the creed of his fathers.

Not so the true Hindu. He sees at a glance that the myth has a far deeper signification than this false though strictly literal explanation. He ascends from the Pauranic to the Vedic Indra, and from the Vedic Indra who delights in the Soma juice and slays Vritras to the pre-Vedic times when Indra was simply the Firmament. He sees that Indra from the root was simply the . . . , a descriptive name given to the Firmaments by the early fathers of the Aryan race. The moment he lights upon the Firmament as the true Indra, he at once comprehends the legend of Indra's thousand eyes—the thousand eyes of the Starry Heavens. It is not filth, but sweet, beautiful poetry—the poetry of human infancy and if he is at all a student of classic mythology, as certainly he ought to be, he will find that the legend of Indra's thousand eyes is not the only form in which this pre-Vedic poem still survives in the world, and that there is a Hellenic version of it in the legend of the hundred-eyed Argus, and that educated Greeks made a clear recognition of the myth. But what will impress and instruct him most, is the interpretation which the true spirit of Hinduism had put upon the original myth. The Starry Heavens were only a part of the Great Being who pervades the Universe. The thousand eyes were therefore an attribute of the Great Being—the God of Pantheism. In the Purush Sukta of the Rig-Veda he is already described as Sahasraksha—thousand-eyed. The Great Being soon developed itself into a Personal God. The Personal God is Bhagabat. The word which gives him this name signifies totality of six attributes, viz., Inana (knowledge), Aiswaryya (Lordship) Sakti (power), Bala (strength), Virya (Heroism), and ). He is Bhagabat, because he possesses these Teia ( attributes. Hinduism attributed to him these in Infinite Perfection. by attributing to him these attributes a thousand-fold. It was an expression of reverential awe of Infinite Perfection truly characteristic of Hinduism. But unfortunately the word from which Bhagabat derived his name, had also another signification, and the first of the two meanings being mistaken for the second gave rise to the disgusting legend of Indra's crime and punishment. It is the province of the educated Hindu to restore the grand meaning of the primitive myth, and to treasure it up as true sacred History-Sacred History in the sense of a history of true Religious conception.

I have taken here as a test case one of those legends which appear to the superficial observer one of the most atrocious of Pauranic legends. The silly contempt entertained on similar grounds by the blatant section of our half-educated countrymen, and by their half-educated European preceptors, tempt me to bring in, as further illustrations, the glorious legends of Radha and Krishna. The place of these legends,—legends, they scarcely can be said to be,—is so important that they require a separate letter by themselves and I must reserve them for detailed discussion. A single observation must here suffice, in regard not only to these, but in regard also to the cognate legends in the Tantras. I have already explained how the primitive myths of Dyaus Pitar and Prithivi Matar coalesced and developed themselves into a Dualistic Philosophy-into the doctrine of Yu and Yung among Chinese philosophers, and in the highly elaborated Sankhya doctrine of Prakriti and Purusha. In spite of its incomparable logic, and its profound analysis, the Sankhya is a cold LETTER IV 29

and dreary philosophy, a gloomy pessimism, taking an attitude of intense hostility to nature. It does not shrink from asserting that all life is misery. It sees no solution of the great problem of life, the relief from misery in nothing but knolwedge. And knowledge is of value in its eyes only as furnishing the means of the dissociation of the Soul from Nature. This docrine strikes at the root of all true Religion. It is the union of Soul with Nature—in the harmony of man with all that is outside himself—that lies true Religion. For here alone lie the sources of the Beautiful, and Truth, and Goodness. Here alone is true culture. And the lofty instinct of Hinduism, which is pre-eminently the religion of Culture, entered its protest against the harren doctrine. Legends based on previous traditions, and now elaborated and polished by gifted bards and profound philosophers were the shape into which the protest against the Pessimism of the Sankhya was thrown. These legends ran in two different grooves. One set gathered and took shape round a mythic Radha, representing Nature, with the historical Krishna representing Soul or the Purusha. The other set typified Nature in Sakti and Purusha in Siva, and were finally elaborated and systamatized in the Tantras. The Radha myths represent the Religion of Love; the Sakti myths the religion of Discipline. With both Religion is Culture.

One of the most beautiful of these legends—untarnished and uncorrupted even down to the present day—is the story of the Destruction of Kama, the God of Desire. I need not give it at length; it is well known, not only to my own countrymen but even to European scholars, for it forms the subject of the most perfect poem in the Sanskrit language, the Kumar-Sambhava. In Kalidas's hands however it has received a remarkable development. Uma, the daughter of the Mountain and the heroine of the poem, represents External Nature and is the perfection of physical Beauty. But External Nature is not the whole of nature, and physical Beauty by itself it not the perfection of Beauty. The perfection of Existence is the result of the union of Nature with Soul; of the Physical with the Super Physical; of the Beauty with Truth and

Goodness; of the Human with the Divine. That is the action of the Poem—the marriage of Uma with Siva. But this union can be accomplished only through a sacrifice—the greatest feasible to nature, the sacrifice of Desire. This is the Destruction of Kama. In the poet's view, Nature and Soul, are the two complementary parts of one Great Whole, and in their union consists the perfection of existence. Such is the last phase of the great protest of Hinduism against the pessimism of the Sankhya.

Take again one of the minor myths. Many primitive races have believed, and still believe that the passage to the other world lies across the water. It is a widely spread myth. The classic Styx and Acheron are familiar even to the Hindu student of European literature. There was even a time when the very island whose queen is India's Empress was believed by people living on the continent to be the home of the Dead-who were supposed to be ferried over the channel by mysterious ferrymen rising at dead of night at the summons of some supernatural messenger. The Hindu myth corresponding to it is that of the Baitarani. Mummery and superstition can hardly go further than the length to which this interpretation and corruption of this legend have led. An insignificant stream bearing this name was met with in Orissa and notwithstanding that the ancient Scriptures locate the Baitarani at the Portals of Death, in utter darkness, ("Yama Dware mahaghore tapta Baitarani Nadi")—the little stream in Orissa was at once identified with the terrible gulf between the two worlds. Even at the present day thousand of pilgrims flock every year to the little town of Jajapur, and there anticipate in life-time the solemn ordeal of the passage to the other world by a pleasant trip across the dry and sandy bed of the little river. The solemn farce is played out in earnest, and the whole is made exquisitely rich by the addition of a cow to the scene of whose tail, the pilgrim takes a firm hold as an aid in his perilous voyage. The anticipations of peril, I am glad to sav. are in a few cases realized in the shape of a few smart kicks from the bovine guide.

Now the unfortunate pilgrims might have spared themselves all

this mummery if they had for a moment reflected on the meaning of the word Baitarani. It cannot possibly mean that which is crossed, though it may mean that by means of which we cross; it may mean, I say, because the simpler form, tarani still means that by means of which we cross namely, a boat. But on the face of it, the word Baitarani, is a derivative from Bitarana, the act of giving away, and the whole meaning of the Hindu legend is that in deeds of charity lies the easiest passage from this world to the next.

I might go on multiplying instances to any length. Owing to the vast bulk of the written religious literature of India, India is richer than almost any other religion. It is impossible to treat exhaustively of this vast body of legends within the compass of a single treatise, and it is beyond the scope of the present to treat of any large number of them. My object in this chapter has been to illustrate by means of a few typical passage, the nature of the ground which these legends occupy in Hinduism. A few additional observations in the legends I reserve for the next chapter.

## CHAPTER V

I shall be misleading the reader, if I led him to believe that all the Pauranic or other legends are capable of the same treatment as the foregoing. It would be neither even true that they are all merely later developments of primitive myths. A very large number of them are simply history—the record of past events exaggerated, inaccurate, and perverted accounts they may be-but nevertheless resting on a genuine basis of tradition. The history of the Pandavas, and that of Rama, are now universally admitted to be legendary history. They form no part of the Hindu religion—they are either history or poetry. With two remarkable exceptions the legendary heroes are nowhere the objects of worship. The two exceptions I mean are Rama and Krishna. The legends of Krishna do form the basis of a considerable portion of Hindu faith, and will require separate treatment. In the Rama legends there is nothing which is not either secular history or secular poetry; and in the Ramayana of Valmiki it is rarely that Rama appears in the character of a Divine Being. I shall have to return to Rama on a future occasion.

Euhemerism has by no means been absent from India, and many attempts have been made to explain, both etymologically and metaphysically many of the Hindu legends as allegories. Rama, for instance, is Goodness or Virtue, Sita, Purity, Ravana, Wickedness, and so on. It is needness to say that such efforts are perfectly worthless. I think similar ingenuity will enable any clever schoolboy to prove that the history of the Sikh wars is an allegory. Tej Singh and Lal Singh and Gulab Singh and Ranjit Singh and Hardinge and other names will serve his purpose admirably. Yet it is nevertheless true that a very large number of legends in the Puranas and other sacred books of the Hindus, perhaps the majority of such legends are allegories,—many of them are allegories of the very highest poetical merit or philosophical

CHAPTER V 33

value. Primitive myths are rarely allegorical, and all attempts at allegorical explanations of these are unscientific. But the case is different when, in a highly cultured society poets and philosophers undertake to teach wisdom in parables. The Puranas were compilations embodied in which are nice allegories. I shall refer here as conspicuous instances to the Buddhistic legends explained with such remarkable ability by Dr. Rajendra Lala Mitra in his work on Buddha Gaya, and to the purely Hindu legends similarly treated by Babu Bhudev Mukherjee in his beautiful little book "Pushpanjali." That a legend should be an allegory is a matter so easily understood that I do not consider it necessary to burden this work with illustrations.

But what I specially wish the reader to guard against is the tendency to regard all explanations of legends as allegorical. I have known instances in which philological explanations of Sun-myths have led to their being characterized as "Solar allegories." There are others again who confound the case of a historical person taken to be the representative of a principle, with allegories in which principles are personified and invested with a historical significance. The explanations of the legend of Radha and Krishna given in the preceding chapter, may from this confusion, be mistaken to be allegorical. It is the very reverse of allegorical. The distinction is that in the one case, abstractions are personified; and that in the other persons with a historical existence come to be vested with the attributes of abstractions.

Thus we find among the legends of Hinduism, legends some of which are pure native myths. Others again are philosophical legends developed out of primitive myths. A third and a very large class of legends are pure history, or poetry super-added to history; and a fourth class are pure allegories. There is still however a fifth class, and these are very numerous and important. They will be found to be neither pure myth, nor pure history, nor philosophy, nor allegory but all together. They have been generally formed by the agglomeration of various kinds of legends round a nucleus, and present composite structures which it is always easy to pull down and take to

pieces. As an instance in point, I call attention to the story of the ten incarnations of Vishnu.

Vishnu himself is a central figure in Hinduism, and forms one of its essentials. The same may be said of the doctrine of Incarnation. Both Vishnu and the doctrine of incarnation will require from us a careful examination in a more advance stage of this enquiry. At present we are concerned with the legends only. His incarnations are ten. One Kalkin is still unborn. He is therefore the subject of a prophecy—rather than of a legend—the hope of an oppressed people rather than a dead figure in their Pantheon. Of the remaining nine, five only are Divine Manifestations in the human shape; in three others the God assumed the forms of brutes, and in one he was half-man and half-brute. Rationalizers are not wanting who see in this a foreshadowing of the modern doctrine of the Evolution of the most perfect form of life from the lowest in the manifestation of Him who, on the Pantheistic side of Hinduism, is himself the Universe. The first manifestation was that of the Fish, and this, say, is one of the lowest forms of life-one purely aquatic. The next was the Tortoise-an amphibious animal, which, though it really presents no advance upon the vertebrate organization of the fish, may easily have been thought to do so by primitive theorizers. The third is the Boar an unquestionable advance from fish and tortoise to a mammal. And the fourth is the link—the missing link which modern Evolutionists will be delighted to find, between the lower mammalia and man. He is here half-brute and half-man, the Narasinha. The fifth manifestation is human, and here the Evolutionists point out, there is gradual progress from a low type of humanity to its highest perfection. The fifth manifestation, Vamana, though human, is only an ugly dwarf, with no special gifts. The sixth Parasuram, is physically a great advance upon the dwarf. He is a powerful warrior, but there his merits end. He has no moral side. He is the murderer of his own mother, and the ruthless slayer of the whole Kshatriya race. The seventh manifests high moral qualities in addition to physical prowess. Ram Chandra is at once a model son, model husband, model brother, model friend, a model warrior and a model ruler. But all this any ordinarily gifted human being properly educated, can attain to. Rama still wants the highest attribute of humanity—genius. This manifests itself in the crowning eighth Incarnation, Krishna. His is the genius which conquers without fighting, crushes hosts of wicked rulers by the power of human combinations alone, founds empires, on the basis of virtue and of truth and rules the whole world without even the ordinary title of a petty sovereignty. Here however the chain suddenly snaps—the gradation is lost;—for according to the Hindu view, Buddha, the ninth Avatara is a deluder and tempter. According to the more liberal ideas of Europe, he is however, "the wisest and greatest of the Hindus" (Rhys Davids on Buddhism).

All this is ingenious, no doubt, but unfortunately evidence is wanting to show that such an illustration of the Doctrine of Evolution—so little likely to be dreamt of by the ancient Brahmans, was the real object of the legends of the Ten Avataras. In order to arrive at the true genesis of the legend, we have to consider at what stage of Hinduism, it had its birth, and then to look for the pre-existing materials out of which it could have been shaped.

And here the inclusion of Buddha himself among the Ten is of signal service to the inquirers. The inclusion of Buddha among the Incarnations of Vishnu implies not only that the legend was posterior to the age of Buddha, but that it must have been formed at a period when the ascendancy of his religion was compelling the Brahmanas to conciliate and if possible to absorb it in their own; and this brings down the birth of the legend to comparatively modern times. It would be of course unscientific to assume that the doctrine of Vishnu's incarnation did not exist prior to the inclusion of Buddha among the Avataras. The great historical personages who are included among the Ten had no doubt from a time considerably anterior to the inclusion of Buddha in the series had taken their place in the popular estimation as Incarnations of Vishnu. These were Krishna, Rama and Parasurama, the destroyer of the Kshatriya race. A fourth Buddha was now added. These four gathered round themselves

certain pre-existing myths which had received theological expansion. The most remarkable of these is the legend of Vamana. In the Satapatha Brahaman Vishnu is described as Vaman or Dwarf. This probably was a development of that paradox in the Purusha Sukta, where the Purusha is described as "filling space no larger than span". Further Vishnu is described in the hymns of the Rigveda (1, 22, 17, 1, p. 15) as making three steps. There it is nothing but pure poetry. Vishnu, the Universal Permeater is the Sun. The three steps represent his morning, his mid-day and his evening course. poetry formulated itself in the course of time, by a process presently to be explained, into a magnificent physiolatry; and the physiolatry into polytheism. Vishnu was transformed from a Sun-God into One of the Supreme Trinity. He now represented the sustaining principle of the Universe; and his three steps covered the three Worlds, the world of the Gods (Swarga), the World of mortals (Martya), and the nether world (Patala). Bali, a pious and powerful Asura, had displaced gods and men from the dominion of Heaven and Earth. It was the Province of Vishnu, as the Regulating Principle, to readjust the condition of things. He then came down to Earth, and took the form of a Brahman Dwarf. At a great sacrifice celebrated by Bali where immense largesses were being given, the little Brahmana went to beg. His petition was most humble. Little as he was, he asked for only so much land as he could cover with three steps of his little feet. This was readily granted. The first step however covered the whole Heavens, and the second the whole Earth. Then the astonished monarch recognised Vishnu in this all-pervading Being, and things then adjusted themselves smoothly. It is impossible not to recognise in this legend the three steps of the Vedic Vishnu, transformed so as to correspond to the more modern conception of Vishnu himself.

Similarly indications exist, in regard to the Fish, the Tortoise and the Boar incarnations that these two were founded on ancient Vedic legends and grouped round Vishnu, the Preserving deity in more modern times.

The whole character of the Legends of the Incarnation of Vishnu

ought to be now clear. Great men in history had received, from the lustre of their deeds, and perhaps for even better reasons, divine honours and had been accepted by the people as incarnations of the Deity. The existence of this popular belief enabled later philosophers to give expression to a philosophical dogma. The Vedic religion had heen a worship of the powers of Nature—a theory of the government of the Universe by the interposition of Supernatural Will. As culture advanced, the existence of an Order of nature, of fixed and immutable laws governing the very phenomena which hitherto had been believed to be controlled by the Will of a Supernatural Being or Beings. Even from the midst of Vedic hymns dimly shines forth the conception of a great Rita, binding fast the actions of gods and men\*. With the rise of Scepticism the government of the Universe by law became clear and definite. The philosophers, while yielding to the spirit of orthodoxy a nominal recognition of the authority of the Vedas, studied the universe only as governed by physical and moral laws. The founder of the Nyaya philosophy announced almost in the very language employed by John Stuart more than two thousand years after himthe great law of Causation—the invariable antecedence and sequence of events as the sole possible explanation of the production of phenomena †.

In the presence of this Law, the belief in supernatural interference in the Government of the world naturally faded away as it has done in modern Europe. Orthodox Brahmana theologians had to face, two thousand years ago, the same problem which perplex orthodox Christian theologians of the present day—the reconciliation of law with interposition of Divine Will. And the orthodox Brahmana theologians two thousand years ago had recourse to the same argument to which orthodox Christian theologians have recourse at the present day. God interferes, not by suspending or modifying his laws by a fiat of his Will but by second causes, that is, by controlling one set of laws by the operation of another set. I care not to discuss how the

<sup>\*</sup> See Max Muller, Hibbert Lectures p. 235-244. † Anyatha Siddhi Sunyasyaniyata Purvawartita Karanatwam.

argument is stated in Europe, or what is its worth. What is of importance to us is, that orthodox Brahmana theologians maintained that God interfere for the benefit of his creatures by working with the help of his own laws. And it was that he might save the world in accordance with Law that he took form as Man or Beast. is by perfectly human means and in human ways that Rama destroyed Ravana and his race, and it was equally by human means and in human Krishna destroyed Kansa and Sisupala. that built up the Empire of the Pandavas. So with Vamana, Parasuram and Buddha, and it is to be with Kalkin, the future conqueror of the Mlechchhas. Even in the lower Incarnations, where the form taken is not that of man, but beast, the same congruity with the Laws of nature is preserved. As Fish, as Tortoise, or as Boar, the Deity works out his ends in accordance with the laws of existence peculiar to those animals. The Man-Lion at first appears to offer an exception, which is explainable, and which no doubt was due to the pre-existing character of the legend into which it had to be fitted into the new theory.

The legends of the Ten incarnations, form, then a group arranged out of pre-existing materials, historical or mythical with a view to illustrate the mutual compatibility of the two theories of the Universe which have always been in conflict with each other during the progressive course of civilization. The modern Hindu, with his superior culture, may accept or reject the doctrine of such compatibility according to his light, or may accept or reject the illustrations as suitable or unsuitable. His rejection of the doctrine or of its illustrations need not take away from him his faith in Hinduism, which should rest on higher and firmer grounds than the acceptability of the legends of Hinduism.

Let us now reveiw the results to which our examination of the legends of Hinduism have led us. We have examined only a few out of a countless multitude, a few drops of water from the vast depths of an interminable ocean. It may take a life-time, and a life-time may not suffice to survey even an appreciable fraction of these bound-

39

less fields; no such task falls within the scope of the present work. I could deal here with a few typical instances, but I am confident that all will yield readily to the same mode of treatment. It would be presumption in me to say that I have studied all existing legends of Hinduism, or even that am acquainted with, have made their meaning clear to me. But what I can say is that all that I have diligently studied in an enquiring spirit, have been found to be intelligible.

The results then to which our brief review of Hindu legends has led is this. There are legends which are primitive nature—myths, still existing in their primitive form, or developed into a higher and more ornate character. There are again legends which are only tarditional history, more or less embellished by the art of the poet, the decorateness being often borrowed from supernatural regions. Thirdly, there are legends, which are poetry pure and simple, in the form of allegory or fable. Lastly, there are legends which are of a composite character containing within it more than one of these elements and bearing traces of manipulation by the theologian and the philosopher.

The modern Hindu may often pronounce, and pronounce with justice, that the myths are simple and uninstructive, the history unauthentic, the poetry insipid, the philosophy false theology in disguise. And if he is not led away by prejudices fostered by his European education—prejudices which habit has made in him stronger than those imbibed with his mother's milk, he will see in these legends which belong to Hinduism but do not constitute Hinduism, much that is beautiful, much that is really instructive, much that is calculated to save him yet from the effects of that deadliest of moral poison—the intense materialism of modern Europe. They serve to embellish, to beautify, to explain and to illustrate the belief of his forefathers. Left for thousands of years to form the sole occupation of an idle literary class, they have run to waste, and now form a dense impenetrable jungle in the dark recesses of which vile things grow and flourish. The way must be cleared, the rank and noxious undergrowth, and the vile things that grow and flourish beneath it must be swept away. That should perish which is fit to perish, but do not in your anger sweep away with it that which deserves to live. Search through all the vaunted literature of Europe—rich as she is in literary treasure, and find me something which is equal to the Hindu legend of Dhruba, of Prahlad, of Savitri, the wife of Satyaban, of Harishchandra, and moderate your contempt for the wisdom of ages, and study with becoming reverence the outcome of centuries of patient thought.

## CHAPTER VI

We undertook the examination of the legends of Hinduism with a view to determine what there might be in them of the fundamental principles of Hinduism. What have we found?

We have seen that they afford in abundance illustrations of those fundamental principles, but do not contain within the principles themselves. We must seek for them elsewhere.

And from the legends let us look for them in what is intimately connected with the legends, and often fürnishes the materials for their formation—and at the same time is looked upon, though quite erroneously, as the most pronounced characteristic of Hinduism. I refer to the Polytheism in Hinduism.

But before proceeding to treat of Hinduism, it may be necessary to say a few words in connection with what is generally considered to represent a prior stage in the growth of religions and which is supposed to be largely present in modern Hinduism. Fetishism is the name given in Europe to the worship of natural objects, not the powers of Nature, to the worship of stocks and stones, of rocks and rivers, of trees and serpents and other animals. It represents really a low form of religious thought, and is more or less largely characteristic of the creeds of savage nations. But it is by no means absent from India; the assailants of Hinduism equip with an apparently endless supply of arguments from this source. The European sojourner in India, under the shade of some umbrageous tree in the centre of a Hindu village, blocks of rough stone rendered hideous by copious incrustations of yellow ochre, receiving the homage of the simple residents, and sees in it a Hindu God. He sees great rivers like the Ganges held sacred, and even worshipped and sees in them a great Hindu fetish. The Tulasi plant, the Bilva tree, cows and monkeys, and even certain serpents receive a kind of homage, and lo! they are

the gods of the Hindus. The wrath of the missionary, and the contempt of his native disciple know no limit.

The worship of "stocks and stones"—of the rude blocks under the umbrageous trees besmeared with yellow ochre-Panchanandas, Manasas, Sitalas, Makals—and all the rest of the tribe may be dismissed with a single word. They do not belong to Hinduism. They have no connection whatever with Hinduism. They exist in India no doubt, but all that exists in India is not Hinduism. There is no warranty for them in the Hindu Scriptures. They are the mere remants of non-Aryan worship, surviving among Hinduised non-Aryan peoples. They are not accepted by the Hindu-community at large. The local fetish of one village finds no votary outside the local limits of his worship. The better classes of Hindus wholly reject them. It is true that the lower and uncultured strata of Hindu society still cling to these survivals of non-Aryan cults, but that is as little a ground for holding the worship of stocks and stones to belong to Hinduism as the existence of similar practices in Christian countries implies that it is a part of Christianity. That stocks and stones have been and even still are worshipped in Christian countries, will appear from the following extract from a writer who commands the respect of all.

"There are accounts of formal Christian prohibitions of stone-worship in France and in England, reaching on into the early middle ages . . . . It is remarkable to what late times pure and genuine stone-worship has survived in Europe. In certain mountain districts of Norway, up to the end of the last century, the peasants used to preserve round stones, washed them every Thursday evening (which seems to show some connection with Thor) smeared them with butter before the fire, laid them in the seat of honor on fresh straw and at certain time of the year steeped them in ale, that they might bring luck and comfort in the house\*. In an account dating from 1851, the islanders of Irish Sea off Mayo are declared to have a stone carefully wrapped

<sup>\*</sup>Wilson: Primitive Inhabitants in Scandinavia, p. 241. See also Menier, Vol. II, p. 671 (Speaking Stones in Norway etc.).

in flannel, which is brought out and worshipped at certain periods and when a storm rises it is supplicated to send a wreck on the coast.\* No savage ever showed more clearly his treatment of a fetish as a personal being, than did these Norwegians and Irish men."

These remarks, I trust, will suffice to dispose of the general question of the existence of stone-worship in Hinduism. There are two special cases which undoubtely belong to modern Hinduism, and which apparently bear against the view here taken. I refer to the worship of the ammonite Salagram, and of the Phallic emblem of Siva. These in reality are [not] fetishes but idols. The word fetish is used by European writers in various senses, some, and principally Comte, giving to it a wider meaning than others. In any case, however, fetishism must be distinguished from Idolatry. I take the distinction between a fetish and an idol to be this, that while an idol is only an image or a symbol of a supernatural being who has an existence independent of the image or symbol, a fetish is itself an object embodying a supernatural being who has no existence apart from the object. In this sense, Hinduism accepts idolatry, but rejects Hinduism [correge: fetishism] and in this sense, Salagram and Phallic emblems are symbols, symbols of Narayana and Siva respectively, and not fetishes. At present we are not concerned with idolatry, but only with fetishism; the question of idolatry will be taken up in another chapter.

Nor will I deny that the homage paid to rivers, and specially to the Ganges, truly belongs to Hinduism. This river-worship is not a fetish-worship peculiar to the degraded Hinduism of modern times. It is as old as the Vedas. Listen to the 75th hymn in the Tenth Mandal of the Rig-Veda.

"Accept, O Ganga, Yamuna, Sarasvati, Sutudri, Parushni my praise. With the Asikni, listen O Marudvridha and with Vitasta, O Argikiya, listen with the Sushoma.†

<sup>\*</sup>Earl of Roden: Progress of Reformation in Ireland, London 1851, p. 51. Sir J. E. Tennent in Notes and Queries, Feb. 7, 1852. See Borlase—"Antiquities of Cornwall." Oxford 1754, Bk. III. Chap. 2.

† A translation of the whole hymn will be found in Prof. Max Muller's Hibbert Lectures, p. 207. The extract given is from his translation.

The entire hymn is devoted to the invocation of rivers, which is by no means [peculiar] to this single hymn. This position taken by the great rivers of India in the physiolatry of the Vedas, shows the true character of the Hindu-river-worship. It is a part of the Hindu Nature-Worship. Rivers are worshipped, not as mere objects in nature, but as being among powers of nature. They take their place among Indra, Agni, Surya, Maruth, the Sky, the Fire, the Sun and the rest. If nature-worship is fetishism, Hinduism has a good deal of it, and so had the classic Paganism. But I fancy a limit must be set somewhere to this extension of the meaning of fetishism. A step further would enable us to include in it the Dualism of Zoroastrianism and of Christianity itself.

From inanimate objects let us [pass] on to the vegetable life. And at the outset we must distinguish between trees which are actually worshipped, and those which are only held sacred. The Manasha (Euphorbia...) may be taken as a type of the former; the Tulasi ( ) and the Vilva ( ) of the latter. Now it may be laid down definitely that the actual worship of trees, as that of Manasha do not belong to Hinduism. It is a relic, like the worship of stones of non-Aryan culture retained by non-Aryan tribes absorbed in Hindu community, and influencing by contact the lower strata of Hinduism. The sanctity of the Tulasi and Vilva does belong to Hinduism, but there is no worship in this sense of sanctity. The Tulasi is never worshipped nor the Vilva. They are merely appropriate offerings to the gods really worshipped—the Tulasi to Vishnu, the Vilva to Siva; and for this reason only, and to this extent only are they held sacred. They are not gods themselves.

Next, as to the worship of animals. Even Prof. Max Muller to whom Hinduism owes an immense debt, but whose want of acquaintance with *modern* India every one must regret, wits the modern Hindu with the worship of cows and monkey". Let us take the cows first.

We must distinguish, as has been already suggested, between a god, that is an object of worship, and a thing only held sacred. A

church or a temple is held sacred but it is not a god, not itself an object of worship. A cow is held sacred by the Hindus, but I denv that she is worshipped. The cow is held sacred for reasons which are easily understood. The cow is an animal more useful to the inhabitant of the plains of India than any other animal to the people of any other country. Not the rein-deer in its icy home, -not the camel in arid sands of the torrid zone, is so useful as the cow in the plains of India. It is the cow who ploughs the soil. The cow is almost the sole beast of burden. She is also producer of the only articles of luxury which is permitted to the Hindus as food-milk and its preparations. She is also the sole producer of that indispensible necessity of orthodox Hindu life—the Habish for the Homa. But over in addition to these, there is still another use to which the cow can be out she can be eaten. The example of our Anglo-Saxon cousins, and his Teutonic brotherhood is sufficient to convince that this is to the Aryan race perhaps the most tempting of all the forms in which the possession of the cow can be turned to account. It labours under the slight disadvantage that a cow, once eaten, can be put to no other use whatever, and any general disposition to yield to the temptation has a tendency to diminish the breed. It was necessary to protect an animal whose undiminished numbers were so serious a necessity in Hindu society by the interpolation of law, such law as then existed. So the life of the cow was declared sacred, and heavy penalties imposed upon its destruction. Nor were precepts enjoining a kind and even tender treatment of so useful an animal wanting. But there is no worship. The command here is one given by the law-givers, not the priest. Spiritual penalties are no doubt declared to be the lot of slayer of kine, but there is scarcely any temporal offence to which the ancient Hindu law does not attach some spiritual penalties. In spite of all that the cows' position in Hinduism is only that of a sacred animal that is an animal which should never be eaten, and which should be treated with kindness,—and not that of an object of worship, not a god.

The wisdom of this attachment of sanctity to the life of the cow

has made itself clear in a strange way in these days of enlightenment. It has happened that within a hundred years or so few thousand Englishmen-with of course all the Anglo-Saxon love of beef in them, have made India their residence. The Teuton's appetite for beef is something different not only in degree but almost in kind, from that of the Mussalman to whom beef is a luxury to be enjoyed on special occasions only and is of course unfettered by the restrictions as to heef which operate so powerfully on the Hindu. The result is that already the supply of live-stock in the country is felt to be inadequate to its agricultural and other wants, the impoverished cultivator feels crushed under the pressure of the enormous price of plough cattle and pack-bullocks; the supply of milk and its products so limited and therefore so high-priced as to preclude the masses from their use. As a consequence the masses depend for their nutrition upon a poor and ill-assorted vegetable diet; and ill-fed and weakly-nourished fall an easy prey to epidemics which sweep away hundreds of thousands in a single year, and have converted flourishing provinces into a desert.

And for a wise provision which provided against so serious a social calamity, is the Hindu race to be taunted and reviled alike by ignorant missionaries like Mr. Max Muller and profound Christian scholars like Max Muller? And what shall I say of that weakest of human beings, the half-educated anglicised and brutalized Bengali Babu, who congratulates himself on his capacity to dine off a plate of beef as if this act of gluttony constituted in itself unimpeachable evidence of a perfectly cultivated intellect?

Many will meet with in Bengal, and I believe also in other provinces of India, a treatment of the cow, which the foreigner is likely to mistake for worship. Flowers and fruits are offered to the cow by Hindu females, on certain occasions; they are smeared with unguents and fanned, and invited to partake of fresh and tender grass. This is an expression of attachment, not worship. The bridegroom, the bride, a brother, an honourted guest, and others have, on occasions to be treated in the same manner. The Prince of Wales, when he visited Calcutta, was treated very much after the same fashion

by a Hindu family whom he condescended to visit. But the honour done to the Prince has happily given rise to no theories that the Heirapparent to the throne is an object of worship to the Hindus. Possibly such theories might have cropped up in abundance, if some border district instead of the metropolis of India had been the scene of the event. The case of John Nicholson is a case in point.

I am perfectly sure that there are many things in Sanskrit literature which the Sanskrit Scholar may consider himself entitled to urge against the views here put forward in regard to the position of the Cow in Hinduism. My limits do not permit me to anticipate these, and to discuss and interpret each text in detail. I cannot repeat too often that an illiberal and obstinate adherence to literal interpretation will never enable us to arrive at the real import of the ancient Hindu writers, who love to shroud their meaning in allegory or fable or mysticism. As an illustration I will dispose of only one of the arguments, and one of the most telling, which my opponents may urge.

The cow, I say, is in Hinduism, simply an animal, and animal specially protected by law, on account of her eminent usefulness, but still an animal and not a Divine Being. My opponent can at once fling unto my face the legend of Kapila and her daughter Nandini, the far-famed cause of the great dispute between Vasistha and Viswamitra. Here at least are two cows in whose Divine nature Hinduism believes. The reply is obvious; this is a legend, and nothing but a legend. Neither Kapila, nor Nandini ever receives any worship from any Hindu, and have therefore no claim to be ranked as Hindu god or goddesses. There is a legend, and it is only a legend, it has to be interpreted in the spirit, in which, as I have already stated, the legends of true Hinduism has to be interpreted.

The meaning of this particular legend lies on the face of it. The Sanskrit "Go" is a name of the earth—the Greek "Gaia". "Go" however stands for Cow. A cow comes thus to represent or to symbolise the earth in the writings of those who love to shroud their meanings under the veil of ambiguous language. She is Kapila,

the brown. She is a Kamadhenu, a cow who yields milk whenever you may choose to milk her. It is descriptive of the easy productive powers of the Fertile Earth as known to the ancient Indians. Nandini, the Gladdener, is the produce of the soil—the offspring of Kapila. The produce of the soil, which is wealth, becomes the subject of contention between Vasistha and Viswamitra, between priest and King, just as she again was [between] the clergy and baron, between bishop and king in mediæval Europe. Nandini creates armies in her own defence—for she is the power of the purse. And the victory ultimately rests with the possessor of wealth—as it will in every social contest. The object of the legend is the glorification of agriculture, not of Zoolatry.

Next, as to monkeys. This is even a grosser mistake than the other. The monkey, as an animal is worshipped nowhere in India. The monkey is not even held sacred as the cow is.\* There is a monkey-god in India—the well-known Hanuman, but he is worshipped not because he is a monkey but because he is regarded as a god or more properly a demi-god—in spite of his being a monkey. Those who accept him as a demi-god, accept him as the offspring of gods, and not because he is a monkey. He is fabled to be the son of the god Pavana, and of the goddess Anjana, and even to be an incarnation of Rudra himself.

And here again the spirit of literal interpretation has been the cause of much mischief. Rama, if he did conquer the aborigines of Southern India cannot really have done so with an army of monkeys. He must have conquered with the aid of human soldiers, though these, who are of the less cultured Dravidian races, would be contemptuously described by their haughty Aryan allies as monkeys. Hanuman was, if these views are correct, a man and a non-Aryan, and there must have been in him enough of the God-like to wrest from the haughty Aryans a recognition of the Divine in him.

<sup>\*</sup>The repugnance to slay monkeys in certain cults of Vaishnavism proceeds from the reluctance to take the life of any animal whatever, not from any particular regard for monkeys. In Bengal, as elsewhere they are killed with as little repugnance as dogs or jackals.

In spite of the reverence paid to Hanuman in certain parts of Upper India, he is by no means an object of general worship among Hindus. In Bengal, as in many other parts of India, his worship is unknown, except where some solitary emigrant from the upper provities has erected a temple to his honour. He is therefore of no interest to us, who are in search of the general and fundamental principles of Hinduism. He is one of those excrescences upon Hinduism, which we have so often to meet with, but nevertheless whom we must resolutely discard. But what more concerns us at present is that he is neither a monkey-god nor is he worshipped by reason of his simian birth. His worship is not Zoolatry, but heroworship. And whatever may be the character of the homage accorded to him, monkeys are not worshipped in India.

There is one other phase of Animal worship that has been the subject of special study. Serpent-worship has had a range in mythology and religion; and has been traced to exist among the savage nations of America and to have existed among the cultured nations of ancient Europe. In India, the researches of archæologists and scholars have established the existence of ophiolatry in ancient times. The serpent-worshippers were however a distinct people bearing the same name as their tribal god or totem like the Snake Indians of America. The Puranas and Itihasas contain frequent reference to these Nagas, who are now understood to be none other than these ancient serpent-worshippers. A Naga people still exists in Bengal, and are of non-Aryan stock. All this does not prove that there has been, or that there is now serpent-worship in modern Hinduism. To the non-Aryan worship of Manasa, I have already adverted. Though herself a plant, not a serpent, she is popularly believed to be the mother of serpents and has been indentified by her votaries with Jarat-Karee, the wife of Jarat-Karu, the progenitor of the serpent race. All this has failed to give her a place in the Hindu pantheon. She still remains outside its pale, an object of worship only in the lower strata of Hindu society in Bengal, where the non-Aryan element is larger than elsewhere. There are also in Bengal certain superstitions

connected with serpents, as there may be in other parts of India, as for instance that it is unlucky to kill a cobra which has long dwelt in the house. Such superstitions do not constitute worship.

But, as we found in place of the supposed worship of cows the legend of a Divine Cow who is not a cow but the earth, and in place of the supposed worship of monkeys a local monkey-god who is only a deified hero, so here too we find in place of serpent-worship a legend of a Divine Serpent who is not a serpent. He is as his very name An-anta implies, the Infinite. In the legend he is Vishnu's coach. The All-pervading Universal Being rests on the Infinite in Space and Infinite in Time. It is surprising how so transparent a metaphor can have ever been mistaken for mythology.

I doubt whether I am bound to notice such stuff as the following. "In India, the woman adores the basket which seems to bring or to hold her necessaries and offers sacrifices to it: as well as the rice-mill and other implements that assist in her household labours. carpenter does the like homage to his hatchet, to his adze and other tools and likewise offers sacrifices to them. A Brahmana does so to the style with which he is going to write; a soldier to the arms he is to use in the field; a mason to his trowel." This passage is from Herbert Spencer's Study of Sociology, (1. p. 309). The italics are mine. The passage serves to show to what nonsense even writers like Mr. Herbert Spencer will give currency on subjects with which they have no personal acquaintance. Take again a more competent authority. "Not only does the husbandman" says Sir Alfred Lyall, in his Religion of an Indian Province, "pray to his plough, the fisher to his net, the weaver to his loom, but the scribe adores his pen, and the banker his account books." This reminds me of a Khidmutgar in the employ of one of Sir Alfred's countrymen resident in India, who saw his master say grace before commencing his repast, and came to the conclusion that his master worshipped the food he ate. Professor Max Muller quotes both these passage in a note to his Hibbert Lectures, and very pertinently asks, "What is meant here by adoring?"

Enough has been said to show that Fetish-worship does not belong to Hinduism, and if the worship of stocks and stones is to be found among lower strata of Hindu society, it is the duty of the better educated Hindus resolutely to set his face against it, and to put it out of the pale of Hinduism. It is a relic of non-Aryan barbarism.

## CHAPTER 1

# POLYTHEISM—FIRST STAGE

I have denied that there is any fetish-worship in Hinduism, but I must admit that Polytheism is one of its distinguishing features. So strong are the prejudices of educated natives of India, derived from the still stronger prejudices of their Christian teachers that I can well imagine them hanging down their heads in shame and sorrow at this confession. Polytheism is with the Christian and therefore to his intellectual progeny in India a word of reproach—a sign of low culture and mental imbecility, the parent of all evil, and the cause of eternal damnation. The prejudice is originally Jewish, and handed down to Christianity with the Judaism which it has absorbed. The Jews were a fanatical [race] of low culture, and it is unfortunate that Judaic narrowness should still rule the world through its Christian teachers. And all this in spite of the fact, that Christianity, with its vaunted monotheism, is really a polytheistic religion with its Triple God, its hosts of angels, saints and Devils. A pure monotheism is not to be found among the most cultured nations of the earth. It did not exist in ancient Greece, and it does not exist in modern. If it is found at all, it will be found in spheres of lower culture, among Mohammedans for instance.

And what is the higher ground which monotheism is believed to occupy with reference to Polytheism. Why is a pure monotheism, freed from all polytheism, a rational worship, and polytheism mere stupidity and folly? What evidence is there, that God is One and cannot be many? That the government of the Universe unlike that of society, is carried on by a single Personal Being, without the intervention of others? If you come to the question of evidence, evidence in the same sense, in which you require, evidence before

you can accept a physical truth as established, there is probably as little in favour of monotheism as of Polytheism. Everything, you say, points to a First Cause. Granted, but does the existence of a First Cause disprove the existence of Second Causes? You may point to the unity of Design apparent in nature, as indicative of a single Designer, if a designer there was. Will you infer from the unity of design apparent in a building that it was the work of a sole architect, who had no masons or labourers to co-operate with him? You may reply that He could not have been in need of assistance, as He is Omnipotent. Do you not see that you assume this attribute of Omnipotence? There is no evidence in Nature that its author was omnipotent.

All this however is beside our main purpose and is intended to meet the bigotry of those who shudder at the name of Polytheism. I do believe that there is one God, and Hinduism does not accept more than one God. Hinduism is a monotheistic religion, in spite of its polytheism and does not suppose the existence of a number of deities subordinate to or co-ordinate with the Great Author and Ruler of the Universe. What then is the Polytheism which is also to exist in Hinduism? Let us now enter into an examination of it. It will be a long and difficult task.

And, first of all, we must distinguish between the two phases of polytheism, which we find in Hinduism. One is the Vedic polytheism, the other later Pauranic Polytheism. The later is a superstructure upon the former. The Vedic Polytheism has been modified, and built upon, but nevertheless exists at the present by side with the later developments.

The Vedic polytheism has been thoroughly studied in Europe and is better understood there than anything else relating to Hinduism. Here at least the reader may accept the European interpretation, for there is no study which does not yield its secrets to the European scholar when he takes it up seriously and earnestly, divesting himself of his prejudices. There are good reasons why I should describe the Vedic Polytheism in the language of European scholars than in

my own. And first let the reader take the following somewhat superficial but practical summary of it by Mr. Monier Williams. "They (the Vedic Aryans) worshipped" says he, "those physical forces before which all nations, if guided solely by the light of nature, have in the early period of their life instinctively bowed down, and before which even the more civilized and enlightened have always been compelled to bend in awe and reverence, if not in adoration. Their religion was what may be called in one word physiolatry." (Hinduism, p. 21)

Professor Max Muller's explanation of course goes deeper. He described the old Vedic Religion as being "a belief and worship of those single objects whether semi-tangible or intangible, in which man first suspected the presence of the invisible and the infinite, each of which was raised into something more than finite, more than natural, more than conceivable; and thus grew in the end to be an Asura (From As to breathe), or a living thing, a Deva (From Div to shine), or a bright being; an Amartya that is not a mortal, and at last as an immortal and eternal being;—in fact a god endowed with the highest qualities which the human intellect could conceive at the various stages of its own growth.

The natural history of such a religion is of uncommon interest as a scientific study but need not detain us. It is a growth peculiar to India. The powers of nature have been deified and worshipped wherever in the world a certain advance has been made in religious ideas. There have been, or are, a multitude of nations in various stages of culture who have worshipped a Sun God, or (the Sun as a god), a Moon God, and Earth Goddess, a Heaven God (Varuna), a Rain God or a Thunder God (Indra), a Fire God (Agni), a Wind God (Vayu), a Storm God (Maruths) and so on. It is sufficient for our purpose what the true significance of this Vedic Polytheism is. It is nature-worship, corresponding to the nature-worship in classic paganism. The Deities of the Vedic pantheon are not gods, but merely the powers and forces of nature conceived as such. Now what is the value of such a religion? Is it entitled to retain its place

in the religion of the nation, or should it not be discarded as false worship? For there is no question that Hinduism must be prepared to discard whatever is not true worship.

"The words Religion and Worship," says Professor Seeley, are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings, love, awe, admiration which together make up worship, are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only par excellence that religion is directed towards God.

Now, it is surely not to be supposed that every higher form of religion ought to supersede and drive out the lower forms .... Feelings of admiration and devotion are of various degrees, and are excited by various objects."

Among these various objects are the mighty forces and great powers of nature. And why should the worship of God crush out the worship of that which as great and mighty and awful, is entitled to worship, though in a lower degree. Why do we worship God? Not that He, like some worldly despot, requires from us acknowledgment of his Power and Greatness. Worship is a means to Culture as an end, and we worship Him, because to worship Him is to promote our Culture. And is not the worship of the Grand and Beautiful in nature Culture also? If nature is god, the worship of nature is worship of god also. If God is apart from Nature, even then the adoration paid to his work is adoration paid to him.

I have said that Religion in its broadest and most legitimate sense is Culture. If this be true, the most perfect religion is that which supplies a basis for the most complete development of Culture. It follows from this that no religion which refuses to recognize the highest possible Ideal in a perfect personal Being, like the religion of Humanity, can be a perfect religion. Nor can a religion which does not comprehend in it a religion of Humanity, as both Christianity and Hinduism undoubtedly do, be a perfect religion, for the perfection of our moral feelings, depend in a large measure upon our conduct towards fellow men. For the same, a religion which excludes

nature worship is an imperfect religion. Experience has shown that the absence of this element from a religion, as in Christianity and Mohammedanism, serves to develop narrowness and bigotry, and to harden this sterner virtues into cruelty and fanaticism. Hinduism alone contains within it all these elements of worship,—Hinduism alone therefore is a perfect religion.

But in order that the worship of nature may have its legitimate effect on the culture of the feelings, it must always be kept in view that the worship is of the powers and forces of nature only, and not that of Supernatural Beings possessed of Intelligence and Will. That Hinduism in its days of corruption lost sight of this important truth, is unquestionable; and it is the duty of the cultivated modern Hindu to restore to its primitive purity. This is by no means a difficult work. Though recognised as gods, possessed of intelligence and will, the Vedic deities can hardly be said to be worshipped at the present day. With the exception of the Sun, they receive no sacrifices specially intended for them and rarely do we meet with modern temples erected to their honor. Even the worship of the Sun himself is fast dying out. What is wanted is, that the national mind should be educated to a perception of the true character of the Vedic Gods.

These remarks apply only to the earlier or Vedic Polytheism—or rather to so much of it as still survives in the popular religion. We have not yet referred to the later or Pauranic Polytheism, and before we can make an attempt to understand it, we must briefly notice the intermediate developments of Hinduism.

## CHAPTER....

As culture advances polytheism must lose its ground. Exprience discloses that the universe is governed by fixed, unchanging laws. Certain physical effects follow, it is seen, whenever certain physical antecedents are present. And if physical causes suffice for the invariable production of effects, there is no room for the supposition of a number of Supernatural Intelligences for the production of phenomena hushed to its furthest consequences, as the student of science has done in these days, the last conclusion from this conception of Law as sufficient for the production of all phenomena is the denial, or rather the non-affirmation of all Supernatural intelligence. Science while recognizing a vast and infinite energy pervading all Nature, refuses to recognise a personal God. This is the only conclusion which modern science will accept; it is however generally a vast stride for the earliest sceptical philosophy to achieve. Vast as the progress is the Hindu philosophers did achieve it, and that at a bound as we shall presently see, but they were unable to carry the people wth them. And this was the cause, why the revolt against the Vedic polytheism, instead of forming the later religion into a simple and homogeneous monotheism like Mohammedanism led to the development of immense complicated system, embracing within it every variety of belief, monotheism, pantheism, even atheism, and ultimately to that highly elaborated eclectic religion which absorbed them, and which is modern Hinduism.

Now let us stop to see what were the conclusions to which the early scepticism, the first conception of Law, drive a polytheistic but highly gifted people.

How does the conception of Law dislodge the polytheistic deities from their place in the national worship? Let us take an illustration. There is the moon. It is found, that at intervals which are to the primitive observer uncertain or capricious, she is what is now known

as being "eclipsed." In accordance with the then prevalent mood of accounting for phenomena, the eclipse is attributed to an effort, an act of a pure supernatural Being. There are a couple of malignant Demons, Rahu and Ketu who make an attempt to devour the moon on account of an early grudge. Not only therefore is the moon—the measurer, an Intelligent Supernatural Being herself—that she was long ago as soon as according to the necessities of language she was named the "measurer," but her eclipses give rise to the existence of to other mythological beings. In course of time science ascertains that these eclipses are perfectly calculable and occur at periods which are governed by law and not by Demoniac Caprice. They are found to depend on the motions of the heavenly bodies and not on either the malignance or the gastronomic powers of fiends. Rahu and Ketu still retain their place as the ascending and descending nodes in Astronomy, but cease to be demons.

Now arises a vast question—at once the loftiest and the most insoluble problem which man has had to answer. The eclipses are due, it is seen, not to malevolent demons, but to the revolutions of the Heavenly bodies. But why should the Haevenly bodies be moving in this fashion? Do they move at their own pleasure revolve round and round because they choose to do so? No—this cannot be, for they too move, it is seen, not capriciously not at their own pleasure but according to fixed and unchanging Laws. How was it that they became subject to law? Who impose it on them? Who made these laws? Did some one make them, or are they self-existent?

This is the great problem which at the first birth of scepticism presses upon the enquirer for a solution. There may be three different answers:

(1) One is, that they cannot be self-existent. There is nothing which, according to our lights, is self-existent. Every effect has a cause. In the endless claim of cause and effect we never came across an effect which never had a cause. The Law of Causation endures through the whole province of human experience. And shall we

conclude that this vast universe alone is without a Cause? Has cause after cause sprung into existence without a First Cause? Everywhere we meet with the handiwork of a Great Authority of the Universe. Acknowledge him then as the Great Father and ruler of the Universe. This is monotheism, pure and simple. Modern science declares the reasoning neither conclusive, nor tenable.

- (2) The second answer is that of Auguste Comte and his disciples. We know nothing of an Author of the Universe. We know that the universe exists, and that it is governed by laws. Beyond those laws we know nothing and can know nothing. Laws may be self-existent for aught we know. We do not know that they are otherwise. There is a modification of this line of thought which is fast losing its ground in the modern world, but which was formulated with wonderful power of logic by the author of the Sankhya Pravachana Sutras. Not only do we not know that God exists, but he cannot exist. This alone strictly speaking, is Atheism.
- (3) The third answer seeks to reconcile the other two. It grants that there may be a first cause, and it admits Nature and her laws, of not exactly to be self-existent, but to what very nearly amounts to the same thing. Granted, there is a First Cause, but why should we seek it beyond Nature. Is it impossible that the cause of the universe should be in itself! God, it says, is in Nature; and all phenomena his manifestations. This is Pantheism.

In the early revolt of Hindu philosophy against the Vedic Polytheism, all these lines of thought expression led to some of the most momentous revolutions in the destiny of the human race. The geratest of these, the rise of Buddhism was the outcome of an Atheistic—a Religion of Humanity, which like the modern religion of Humanity, recognised no God. The Sankhya too, as originally propounded by its great founder, was atheistic. But in the hands of its later expounders it acknowledged a God, and then in its time, reached with remarkable force and power to the National conception of the Divine Being. But Atheism disappeared out of Hinduism.

Pantheism and if that conception of the great universal Principle

to which science alone is inclined to pay much respect occupies a large area in Hinduism. It is the earliest product of the revolt against polytheism. It is present in the Vedas themselves. It is the leading thought which finds expression in the Upanishads. It is by no means rare even in the hymns of the Rig-Veda. The celebrated Purush Sukta is a pantheistic hymn. It has attracted to itself the largest amount of literary talent and theological. The great Uttar Mimamsa School of philosophy is devoted to its exposition. One of the greatest figures in Indian philosophies-Sankaracharya developed it, embellished it. and preached it with an amount of learning and eloquence unrivalled in India. If there is any religious book in India, which to large numbers of worshippers, is what the Bible is to the Christian, is the Bhagabata Puran. If there is any philosophical poem in Sanskrit, which is worth more than the whole of the profess religious writing. it is the Bhagabata Gita. Both these great works-among the greatest in Indian literature—drive their philosophy in spite of their eclecticism mainly from the Vedanta. There is nothing in Europe equal in richness or in splendour to the pantheistic literature of India.

All this and much more has led scholars both European and native to believe that the higher Hinduism, if not the popular Hinduism also, is pantheistic. This is in a certain measure true, but such an opinion excludes from consideration the later and final developments of pantheism in India. The god of patheism is too abstract and philosophical a conception to form the basis of a popular creed; and when it does get mixed up with a popular creed, begins to exercise a controlling influence upon it and is finally accepted by it, as was undoubtedly the case with pantheism in India, it itself undergoes a remarkable transformation. The popular mind instinctively forms of the god in nature the only conception of such a Being which it finds within the reach of its powers, viz. that of Personal Being, who though pervading all Nature, has his own individuality, and therefore attributes which are distinct from those of the Nature which he pervades. Thus from the original pantheistic conception of Narayana, or God in Nature, arises that of Vishnu, the universal Pervader, who has his individually apart from the universe. But the great question is why should their be such a transformation.

First, there is the ancient but somewhat unphilosophic explanation—anthropomorphism. In certain stages of culture the worshipper cannot form the object of his worship except after his own model. The Vedic dieties whom Projapati, Brahman (Creator), Atman had displaced, or were displaced, were all gods formed after the human pattern. The Hindu mind had been accustomed to conceive of all supernatural Beings—even Indra and Varuna, as possessing attributes the same in kind with theirs however vast their superiority in power and excellence. The more abstruse conception of a god in nature, when presented to the popular mind, naturally formed itself there in the same mould. From an impersonal Soul, of Nature, he became a person, the Creator, the Preserver and the Destroyer of nature.

The explanation is by no means worthless, and will often pass as sufficient. But Religion would be a thing of infinitely less value than I conceive it to be, if its development had nothing higher to disclose than the weakness of the Human Intellect. The highest excellence which the human faculties are capable of recognising is moral excellence. The highest Beauty which man can love or admire is moral Beauty. The highest form of existence is moral Existence. The most exalted worship is the worship of moral Perfection. The worship of the god of Pantheism-of pure Pantheism such as is known in Europe—is devoid of this element, the most exalted and vivifying element in Religion. In an Impersonal God who is simply the great Principle of Nature, we can recognise no moral attributes to which we can render worship. His worship is a barren and purely intellectual worship which crushes the heart by the unallowed sense of power and greatness which we contemplate, but which we can neither love nor set up as an Ideal from which to derive our own Rule of life. Pantheism therefore fails as a Religion. Moral attributes implies Personality. We must worship a Personal God in order that we may worship the highest form of Excellence—that our worship may not be a barren and crushing worship of Power and Pitilessness, but one

of Love and Hope, and an exalting influence leading man to the highest Ideal of life.

The belief in a Personal God is not only a moral, but when the belief in the existence of God is once accepted, also an intellectual necessity of human nature. "We believe in the existence of an Infinite God" says Mr. Mansel, "and we know also that we cannot conceive Him as Infinite. Our conception of the Deity is still bounded by the conditions which bound all human Knowledge, and therefore cannot represent the Deity as he is, but only as he appears to us." Our conception of God therefore casts itself into an anthropomorphistic mould and assumed a Personality in which alone he can be conceivable to us.

I can conceive that doubts will be cast by the learned on the existence of a personal Supreme God in Hinduism. It will readily be admitted that there is on the one hand the belief in a Pantheistic God -the God in Nature of Science and the Iswara of the Hindu systems of Philosophy, and there is on the other the mythological conception of a Trinity discharging, each in his own sphere, the several functions of a supreme Personal God, but neither of these beliefs is a belief in a Personal God. Such contention would beside the purpose, for all who are personally acquainted with popular Hinduism as professed by the people at large know that the belief in a Personal God is of the very essence of the creed of the Hindu peoples. The words "Iswara," "Parameswar," "Jadadiswar" are on the lips of every Hindu and are used by them to denote not the philosophic conception of a Pantheistic, but a Personal Ruler of the universe, and the Supreme Disposer of all things. Even in the systems of Philosophy specially in their later developments, Iswara, as the First Cause, gradually gathers around him attributes which are only the very attributes of a Personal Being. In those great store-houses of the traditional religion of the Hindus, the Itihasas and Puranas, this belief in a Personal God co-exists with that in Impersonal God co-extensive with the universe on the one side, and Tritheism and Polytheism on the other. Duryodhan in the Mahabharat . . .

# DEVI CHOWDHURANI



# **DEVI CHOWDHURANI**

On rushed the vessel in the dark, parting the gathering masses of foam at the prow. The wind roared, the clouds thundered, the lightning flashed, the rain fell in torrents and on rushed the vessel, steady as in the serenest weather.

Brajeswar and Ranga Raj now released the lieutenant.

"Be seated comfortably, sir," said Ranga Raj, "the Rani probably will do no harm. But you should not have boarded Debi Rani's vessel without her permission. Have you never heard that she is a goddess Incarnate? But how was it Sir, if I may put the question, that you neglected to cut down our masts and destroy our sails, when you saw the clouds gathering in the heaven."

"I never thought," replied the lieutenant, "that you would venture on such navigation as this. A sea-going vessel in the open seas may venture on such a course with impunity but to sail in the dark in these narrow rivers, abounding in shoals and sand-banks, and before such a fearful driving tempest—I have never seen or heard anything like it in the Bengal rivers. You are all in danger of your lives every moment."

"Not at all," replied Ranga Raj, "these rivers are so familiar to us that we can navigate them with our eyes closed. The man at the helm is the first steersman in these rivers."

The lieutenant paid little heed to Ranga Raj's conversation; he felt sorely vexed at having been outwitted by a woman. Ranga Raj finding him gloomy and taciturn, went out on the deck, and carefully watched the progress of the vessel. Brajeswar who wished to avoid

being accosted by his father had quietly glided away unobserved by him but instead of going out, like Rangaraj to the deck, he had glided into the next apartment, where he knew Prafulla was.

Haraballav's condition at the time allowed him to bestow little attention on his son's movements. The rushing of the storm while he was yet floating on the unstable element of water, had stupified him. Then when he actually found the vessel part its moorings, and reel before the heavy gusts of wind, he lost at once both physical and mental equilibrium and found himself stretched at length at Nisi's feet. Not exactly comprehending whether he was on the surface of the Teesta or at its bottom, he was discussing within himself whether there was any further use in calling on Durga to save him. A suppressed laugh from Nisi convinced him that probably he was not at the bottom, as he had never heard of any one indulging in laughter in those regions. So he mustered courage, tried to sit up and found that there was nothing to prevent his doing so. Nisi now took him in hand. "Would you like to sleep sir?" said she.

- "This is not the time for sleep", said he.
- "You will never find any other", replied Nisi meaningly.
- "What do you mean?" asked Haraballav timidly.
- "You came here as a spy who was to deliver our Debi Rani to the English."
  - "No-yes-you see-" stammered Haraballav.
- "Do you know what the consequences would have been to Debi if you had succeeded?"
- "You see—I do not know—that is—" again stammered the cowardly wretch.
- "She would have been hanged. She had done you no harm. On the contrary, she did you an infinite deal of good—remember the fifty thousand rupees. And in grateful recognition of this service, you wanted to get her hanged. Do you know what punishment is meet for you?"

Haraballav had not the power to answer.

"Therefore, I say", continued Nisi, mercilessly, "sleep now,

if you wish to sleep. For you will never see night again. Do you know where we are going?"

Haraballav spoke not.

"There is a melancholy burning ground" continued Nisi, "called the Witch's burning ground. Those whom we want to kill, we take there and kill. We are going there now. The Saheb will be hanged, so the Rani has ordered. Do you know what punishment is reserved for you? You will be impealed alive."

Haraballav clasped his hands and cried like a child; "Save me, save me!" he called out.

"Do not cry you coward" thundered the lieutenant—"you are old—why cannot you make up your mind to die?"

The roaring tempest prevented the sound being carried to Brajeswar's ears or Nisi's plans might not have proceeded so smoothly.

- "Save me! Can no one save me" cried the coward still.
- "Who is so base as to interfere on behalf of a wretch like you? The Rani I know is merciful—but no one shall seek mercy for you."
- "I shall give you a lakh of rupees" said Haraballav, "if you can save me."
- "Is there no shame in you" continued the pitiless Nisi, "for half that sum, you have turned the basest informer. And dare you speak of lakhs?"
- "I will do whatever you may command me to do" groaned Haraballav piteously.
- "People like you can do nothing which is worth being done," replied Nisi contemptuously.
- "The meanest," groaned the wretch again, "may be of use. Command I beseech you—I will do your biding. Do but save me."
- "And supposing you can be of service to me," said Nisi in reply, softening her tone a little, "what trust can I put in you? You have shown yourself a rogue, a coward, and ungrateful wretch, and an informer. Can I trust you?"
  - "I will take any oath you prescribe" was the eager reply.

- "Your oath!" ejaculated Nisi, contemptously, "how will you swear?"
  - "By the Ganga Water, Copper and the Tulsi plant."
  - "No" said Nisi, "can you swear by your son?"

For once Haraballav flashed up. "That I will not" said he with energy; "you are welcome to kill me in what way you like."

- "Let us dispense with oath then" said Nisi vanquished for once.
- "They are not worth much from you, and as you are in our power they are unnecessary. Do you wish to live?"
  - "Yes-yes-save me!" was the piteous reply once more.
- "Well then listen" said Nisi, "my father is a great Kulin. It is hard to find husband for daughters of our exalted line. We are restricted to only one clan, as you know, viz., that which you belong. I am married, but I have a sister who has not been—because none of your clan has been found willing to take her. The objection is that she is past the marriageable age. She is now twenty-five or so. Now if we cannot get her married to one of your clan, my father loses caste. Will you save us from the terrible fate?"

Haraballava felt overjoyed—felt restored to life from the most horrible of deaths. Only another marriage. That was a light affair for a Kulin Brahman. As to the bride's age, even that was nothing very uncommon in the case of Kulin marriages. The reply he gave was exactly what Nisi had calculated upon.

"This is not a great matter. It is the duty of the Kulin to save other Kulins from such misfortune as you anticipate. As to the bride's age, why I have seen brides given away at the hoary age of seventy. There is only one thing. I am myself too old to marry—will not my son suit you?"

- "He may not be willing to marry" objected Nisi artfully.
- "My will is his will—he has never yet disobeyed me," said Haraballav.
- "But I wonder how he came here tonight. Do you know?" asked he, quite at his ease now.

- "He came here to seek you" said the inventive Nisi who never objected to smack jokes.
  - "Where is he now?" asked Haraballav.
- "He is quite safe—you shall see him in the morning. Will you make him consent to the marriage? If so, we will let you depart in peace."
- "Most willingly" replied Haraballav. "Do go and obtain my pardon from Rani."
- "Look upon it as settled." She then went to Debi, followed by Diva.
- "Nisi has been carrying on a wispered conversation with your father-in-law," said Diva maliciously to Prafulla.
  - "What about" enquired Prafulla of Nisi.
- "Negotiating a marriage" answered Nisi, "would you like me to be your mother-in-law?"
- "Krishna forgotten, I see" said Prafulla laughing, certain that Nisi has not been negotiating her own marriage.

#### CHAPTER . . .

The tempest subsided into a calm. Prafulla ordered her vessel to be unclosed. When morning broke, she gave her instructions for the disposal of prisoners.

"Let Rangaraj see them honourably dismissed. Let him provide my father-in-law with a conveyance to take him home; palki (a native conveyance borne by men) and bearers must be procurable in some adjoining village. Let the Saheb be provided with the expenses of his journey back to Rangpur. Tell him also that should any of his men have been wounded in yesterday's fray—he should instruct them to come to us; I will make them such compensation as money can give. Should any have died I shall make some atonement by providing for their children."

Nisi nodded assent, but unknown to Prafulla added some suggestion of her when communicating them to Ranga Raj. She then suggested to Haraballabh, that it was time for his morning ablutions and prayer, and he was at liberty to get on shore but he must go in charge of a Barkandaz. At the same time somewhat obtentatiously called on Ranga Raj to take the Saheb to the Witch's Burial ground, and there hang him by the neck.

It was therefore with a heavy heart and much misgiving that Haraballabh went down to the beach to say his prayers in charge of a fierce-looking Barkandaz. While engaged in performing his ablutions, he saw the lieutenant march passed him, accompanied by Rangaraj and a Barkandaz.

"Where is the Saheb going" asked Haraballabh of the escort timidly.

"To the gallows" replied Ranga Raj curtly.

Haraballabh trembled for himself. He forgot his prayers and hastened back to Nisi to ascertain the result of her interference

on his behalf. Rangaraj however did not lead lieutenant Brennan to the gallows. He accompanied him to the nearest village, purchased a horse for him with Debi's money, provided him with funds for his journey, delivered him Debi's message, and then courteously bade him farewell. The lieutenant doubted very much in his mind whether these were robbers at all.

Haraballabh on his return, found his reception somewhat different from what he had anticipated. A tempting repast consisting of fruits and sweets of various kinds, waited for him. Nisi pressed him to the refreshment with a courtesy and gentleness which contrasted strangely with pitiless scorn with which he had tormented him the previous night. She reminded him significantly of the promise he had given her the previous night, and said that Brajaeswar would be presently before him to receive his instruction. Brajeswar who had gone on shore for a stroll, shortly returned and found his father agreeably employed in trying the favour of sundry nuts, pomegranates and other fruits. On seeing Brajeswar Haraballabh who was certain that he was being watched spoke to him in guarded language.

"I have not learnt, Brajeswar, how it happened that you were here yesterday," said he, "but this I can hear from you at leisure when we are at home. I understand that you came here to seek me, and I do not see that you are under any sort of restraint or in any troubles. Are you?"

"None whatever, Sir," replied Brajeswar.

"That is good" resumed his father, "now I find myself hardpressed on a matter in which I have not been able to give a refusal."

Haraballabh then briefly explained to Brajeswar Nisi's request, which certainly took him very much by surprise. "I have given her a sort of consent," said he, "and should you find the family of good caste, and otherwise free from reproach I see no objection to the course proposed. It would be not only rescuing a family in distress, but would also go to meet your mother's and my own wishes to a certain

extent as we have both been anxious to see you suitably married again. You can ascertain the further detail from the lady whose sister the bride is and if you find nothing to object, you can contract the marriage and bring the bride home. I will return home at once provided I can find a boat or other conveyance."

"A palki and its bearers are waiting for you sir," said Brajeswar.

This was true, Rangaraj had procured them for him under Debi's orders. Haraballav lost no time in starting him, glad to get out of the reach of the women, who had threatened to put him to a very disagreeable end. That he should leave his son in their hands made him somewhat uncomfortable, but consoled himself with the reflection that his son was young and handsome and evidently in good graces of the dreadful women. A handsome face thought he vanquishes the fiercest of them.

"What is the farce about, lady...?" asked Brajeswar of Nisi. when his father was gone.

"Why, truly you are more stupid than the men generally are. Do you not see, you are to marry my sister and to take her to your father's home?"

"Where is your sister, pray, and why am I to marry her?" asked Brajeswar.

"Here is my sister" replied Nisi, dragging Prafulla forward by the hand; "as to why you should marry her, is a question which you had better settled with her."

They now all comprehended Nisi's clever trick upon Haraballav but it did not produce the joyful effect she had anticipated. Both Profulla and Brajeswar looked grave, while Diba began to whimper at the idea of being separated from Prafulla.

"Your plan will not answer lady..." answered Brajeswar.
"I must not deceive my father. If I take Prafulla to my father's house I must tell him who she really is."

"Did I not say that you are more stupid than even the rest of of your sex?" replied Nisi, sorely vexed, "what will your father

say when he learns that his new daughter-in-law is no other than the famous robber Debi Chowdhurani?"

"Let Debi's name be never mentioned among us again" said Prafulla earnestly—"I have done with that life for ever. Wherever I live now, I shall now live as Prafulla and die as Prafulla."

"Will Haraballav Ray, think you, be more tender towards Prafulla than towards Debi?" asked Debi with some bitterness.

"It is a matter," said Brajeswar, "which you had best leave me to settle, when I spoke to Prafulla last evening, I asked her to accompany me home. I make the same request again—I beg it of her. Should she consent, the rest is my business."

"Do not get angry, friend Brajeswar," said Nisi sweetly. "It is your business, but are you sure you will not mar it as you did ten vears ago."

"Ten years make a great difference in a young man's life." said Brajeswar.

So it was settled. Brajeswar's plan of course was preferred to Nisi's. As Prafulla had just said, Debi was no more. She had disappeared from the theatre of the world for ever.

## CHAPTER...

And now Prafulla began her preparation for the journey to Bhutnath. The first step was to break the matter to the faithful and devoted Ranga Raj. The task of explaining the matter fell upon Nisi. She performed it well and faithfully. Rangaraj wept at the thought of parting with his mistress and for a time insisted on misbelieving Nisi's story. Prafulla then herself addressed, in kind and affectionate language and exhorted him to follow her example. She commissioned him to disband her soldiers and the numerous attendants male and female, who generally as now, resided at her headquarters at Debigar. At this place which Ranga Raj had named after her, Bhavani Pathak had caused a magnificene palace to be erected for her to which Debi had added a magnificently. Though she rarely lived there, Debigar formed her headquarters—where was kept the bulk of her treasure, all that part of her moveable property which she did not keep in her boat, and where were collected the majority of her servants and retainers. All this, with certain reservations made in favour of Nisi and Diba, Prafulla gave away to Ranga Raj, on the condition that Ranga Rai was to devote all that remained after satisfying his necessities to the relief of distress. Then s-he addressed him as follows:

"Go and live there; may the gods preserve you! You will never be in want. Never touch the sword or the musket again. That which you and Bhavani Pathak consider to be doing good is really great and fearful brute forces. It is for God in heaven, and the King on earth to punish the wicked. No one has deligated to you or to me that duty. Do good by all means, but do it by means which the holy Sastras prescribe. Above all be faithful to God. Tell Bhavani Thakur that I shall die content if I ever hear that he has taken to the ways of peace,"

Ranga Raj left her there with his Barkandazs. Nisi and Diba would not leave Prafulla still she reached Bhutnath, wither they all proceeded in the great big boat. That boat so welknown as the residence of the Robber Princess was to be destroyed after it had reconveyed Nisi and Diba to Debigar. All the valuable properties it then contained—gold and jewels and other valuables in abundance, as the reader has seen—were to become thenceforth the joint property of Nisi and Diba, to be devoted by them to charitable purposes. So strictly was Prafulla bent in redeeming her pledge to Krishna that she was determined not to take with her to her husband's house anything beyond the cloth she wore.

- "And sister, you contemplate entering your husband's house unadorned" asked Nisi.
- 'A wife by the side of her husband" replied Prafulla "stands in no need of ornaments."
- "Accept my last service then—on the last day we stand together," said Nisi, "allow a sister to decorate a sister in her own humble way."

So saying Nisi adorned Prafulla with the splendid set of jewels she had received as a present from the Raja, as the reader may remember. She had had no occasion to use them till now.

And now all serious business being done, the three ladies gave way to tears at the sorrow of parting. Diba of course set the example. The tears they shed were genuine; for as the reader has seen, they sincerely loved each other.

At length they reached Bhutnath. Prafulla took the dust of Nisi and Diba's feet, and bade them farewell, with streaming eyes. The great big boat started for Debigar with Nisi and Diba in it. Being at Debigar they discharged the crew, and destroyed the vessel. They settled down into a quite life, worshipping Krishna in the great temple there.

### CHAPTER...

Haraballav had on his return home informed his household that Brajeswar might soon be expected back with a new bride in his company. He had been obliged to add that the bride in this case is not a little child, but a fullgrown woman. The circumstance, though not absolutely rare, was not of frequent occurrence, and created considerable excitement not only within Haraballav's household, but throughout the village.

No sooner therefore then Debi's great big boat touched the land at Bhutnath, than the news ran like wild fire throughout the village that Brajeswar had brought a great big bride in a great big boat. The arrival of a newly married bride is always an event in a Bengal village. But the excitement on this occasion was extraordinary. Old and young, the maimed and the half-clad flew to Haraballav's old and weatherbeaten dwelling to see the bride and it was amidst an immense throng of curious spectators that Brajeswar's mother stood out to receive the new daughter-in-law into her household. It is usual, at this stage, for the lady of the house to go through certain ceremonial forms indicative of affection towards the new daughter-in-law. One of them is called the Varana. During the Varana the bride stands veiled by the side of her husband. The lady of the house lifts the veil from the face to judge of the loveliness or otherwise of her face—for beauty is generally, in the eyes of the feminine portion of the Bengali population, the highest perfection which a bride can possess. a thick veil drawn over her face Prafulla stood by her husband's side, according to custom. The Ginny gently lifted up the veil to see her face; she slightly started as she saw that lovely face, and dropped the veil rather abruptly. "Lovely face!" said she, but she said nothing more. A tear stood in her eyes.

The assembled multitude of course clamoured for a sight of the lovely face, and many an old crone was prepared to lay violent hands on the bride and see what sort of a face it was that the thick veil covered. The Ginny's tact however speedily put them to flight.

"Mothers!" said she, "my son and his bride have had to make a long journey to come here. They must be weary, hungry and thirsty. Go home now. Come back when we shall be all more comfortable. My daughter-in-law of course will live in my house. You can come and see her as often as you like"

This speech was of course eminently repulsive without being rude, and the assembled neighbours, highly incensed at the Ginny's conduct, began to disperse. Many were the unfavourable remarks made on her conduct, not only on this, but on previous occasions. The bride was mercilessly criticised. She was of course a terribly big woman for any one to marry. It was surmised that her years were probably on the wrong side of fifty. It was agreed without a single dissentient voice that she was horribly ugly; that was, it was concluded, the cause of the Ginny's reluctance to disclose her features to the public gaze. Brajeswar came in for his share—he must have been utterly demented to marry such a fright. The bride, it was finally concluded, was probably a goblin or a Dakini, (a witch) who had bewitched him. No one offering seriously to contest these views, they gradually died out for want of opposition; and as darkness fell upon the village it peacefully went to sleep.

After the crowd had dispersed, and the clamour had subsided, at least within the household, the *Ginny* took Brajeswar aside. "Where did you get this bride, Brajeswar?" asked she.

"It is no new bride, mother" answered he.

"And where, my son" asked she with a tear in her eye, "did you find again the lost treasure?"

"He who gives all things has given her back to me," answered Brajeswar. "Do not speak about the matter to father just now. I intend seeing him when he is in private; and then I shall disclose every thing to him."

"Not you my son," said she "leave it to me. Let the Pakasparsa be over. Till then let all this remain a secret between us."

Brajeswar agreed. The *Pakasparsa* was celebrated without much eclat. And then the *Ginny* sought her lord at a fitting hour and spoke to hm.

"This is no new bride" said she. "It is our first daughter-in-law."

Haravallav started as if shot through by an arrow.

- "No! who says so?" said he in great agitation. "I say so" said the *Ginny*, "I recognized her at once. Braja has also spoken to me. It is she."
  - "She died ten years ago" retorted Haraballav contemptuously.
  - "She did not" replied his wife, "the dead do not return to life."
- "Where then were she all these ten years? What life had she led?" enquired Haraballav.
- "I did not enquire" said the Ginny "and I do not mean to enquire. It is enough for me, and it ought to be enough for you that Braja has thought it proper to bring her home. He is not a boy; he is as good a judge of right and wrong as you or I; and it is him that this matter concerns more. We can rely on him."
  - "I must enquire" said Haraballabh sullenly.
- "No, do not," said the *Ginny* with a firmness which Haraballabh had rarely witnessed in her, "Have nothing to say in the matter. You once had your way about her, and the result was, that I was about to lose my only child. Have nothing to say about her again. I shall take poison if you do."

Haraballabh felt crushed. He had no answer to such an argument as this. There was no mistaking in the earnestness with which it was put forward. Brajeswar was Haraballabh's only child, too, and he loved him better than he loved anything else. He gave in.

"Have your way in this matter," said he, "but manage prudently."

They never returned to the subject again. The Ginny in due time informed Brajeswar of the result of her conversation with her

husband, and Brajeswar communicated it to Prafulla. There the matter ended to the satisfaction of all parties.

The Ginny did well this time. Her triumph was due to her love for her son, and to the rectitude of her conduct.

## CHAPTER ....

Prafulla wished to see Sagar. She spoke to Brajeswar; Brajeswar spoke to Brahma Thakurani, and Brahma Thakurani to the Ginny. So messangers went to fetch Sagar.

Sagar learnt from them that her husband has married again—a big woman with radiant countenance, the like of which had never been seen. The description reminded her of Devi, but it never entered her mind that Devi Rani had come back home to live with her husband. Sagar felt a sort of contempt for her husband. "What can have happened to him that he should think of marrying a big woman?" thought she. She was angry with him. "Marry again? Twice he has gone though the ceremony—is that not enough? Are we not his wives?" She repined at her own lot. "Why, was I not born a poor man's daughter? I might then have lived always near him. He would never have married again, if I had lived near him."

It was in this frame of mind that Sagar reached her husband's home. She made straight for Nayan Bahu. She hated Nayan Tara and Nayan Tara hated her, each in her own way. But under this their common affliction, it was from her alone that she expected any sympathy. Now Nayan Tara had been roaring and hissing like a pent up Cobra ever since Prafulla set her foot in the house. Her husband had seen her but once since his return; he had beat a precipitate retreat before the smart fire of her tongue, and had never ventured again into her presence. Prafulla had come to her, hoping to make her a friend; she might as well have hoped to cultivate amiable relation with a hyæna or a bear. Even her attendants and friends thought proper to keep at a distance at this time of excitement. She had a number of children, who were the greatest sufferers of all. They found that the advent of the new step-mother had made an extraordinary addition to the daily allowance of slaps and blows which they were

accustomed to receive from their amiable mother as tokens of her affection.

Sagar approached the bear who sat sullen in her den.

"Come," said Nayan Tara on seeing, "why should you lag behind? Is there any one else who wants to torment Nayan Tara? Bring her too. The time is come for worrying her to death."

This speech did not hold out much promise of the sympathy which Sagar had hoped for. Nevertheless Sagar sought of her the information she was in need of.

"Then it is true that he has married again!"

"Married?" replied Nayan Tara contemptuously, "I cannot tell you if there has been a marriage. He has brought home a big woman. That is all I know!"

"Hush" said Sagar, tenderly sensitive on the subject of her husband's character, "do not speak in that strain."

"Can I speak in any other way of so big a bride?"

"How old is she?" asked Sagar wonderingly, "I presume as old as I, or even you."

"She may be of your mother's age." said Nayan Tara. "some say she is about fifty."

"Hair grey?" asked Sagar, delighted at this description of the new rival.

"Evidently" said Nayan Tara, "or she would not persistently keep her head covered. (With Hindu female this is a sign of modesty.)

"Teeth gone, I suppose?" suggested Sagar.

"The teeth go when the hairs grow grey—the thing is so plain, I wonder you ask!"

"She must be very much older than our husband?" said Sagar.

"Is she not?" replied Nayan Tara, "what have I been telling you all this while?"

"That cannot be" protested Sagar (according to the Hindu Sastras the wife ought to be younger than the husband).

"It often is the case in Kulin households" maintained her rival.

"She is very handsome, I hear."

"Handsome truly!" exclaimed Nayan Tara with great indigination, "a pale bloated frightful thing."

"And had you nothing to say to him who made this extraordinary choice?" asked Sagar.

"Say? You will see, if I can get hold of him" replied Nayan Tara.

"I must have a look at this specimen of youth and beauty," said Sagar, fully prepared to see a most grotesque being.

Sagar found Prafulla on the steps leading to the tank situated within the premises. She found her seated on the steps, scouring some utensils of brass used in the kitchen. She was seated with her back towards the direction from which Sagar was coming. Somebody told Sagar that this was the new Bahu. Sagar approached and accosted her.

"Are you our new sister?" Prafulla turned round "Is it you sister Sagar?" said she.

Sagar was thunderstruck. The last person she expected to see in the new rival was the very person she saw.

"Devi Rani!" she exclaimed in amazement. "Hush" replied Devi Rani, "Devi Rani is dead. Come to my apartment and I will explain all. This is not the place."

The two then left, each entwining the other's neck with her arm. They conversed in private for a long while, till all was explained Sagar was delighted. Sagar could never think of Debi as a rival. "But" said Sagar, "do you believe that this domestic life will suit vou? After your throne of silver and diadem of gold, does this scoring of kitchen utensils suit you? Will the thorough adept in Yoga-Philosophy patiently listen to Brahma Thakurani's lectures on the art of frying fish? Will the lady who commanded hosts submit to the dictation of foolish men and silly crones?"

"I have come here," said Prafulla "because I think that this life will suit me better than the other. This is the woman's proper sphere—woman was not made to reign. And this discipline—that which has to be acquired within the four walls of the family dwelling

house, is the highest and severest of all discipline. Here you have to deal every day with a number of illiterate, often selfish, generally ignorant people; and it has to be made your object that you shall to the best of your ability, promote their happiness and welfare, very often in spite of themselves. And you have to do it, when you yourself are a subordinate and not the ruler; when you have not the power to dispose of things in your own way-where you must expect every effort of yours for good opposed, thwarted and often overruled. And it is only by inexhaustible patience, unflinching self-sacrifice and only through passionate love of good that you can properly fulfil your destiny in the domestic life. It is much easier to rule a kingdom. It is much easier to give up the world, and to lead an ascetic life. True asceticism, true devotion to him who has commanded us to act only for others and not for ourselves can be found only here. the station most difficult fitly to occupy. The grandest life, or the loftiest sphere is not that in which there is the most show and ostentation, but that which calls for the exercise of your highest gifts. I am ambitious, sister, of the highest station woman can occupy—that of the wife and the mother, and therefore I am here."

"Let me see," said Sagar, "how you fulfil this lofty destiny."

It was the case of common sense striving to comprehend transcendent Genius.

## CHAPTER . . .

As days, months and years passed by, Sagar found that Prafulla was gradually more and more successful in approaching the high ideal of Heroism which had so fascinated her. A change came gradually over the house since the day Prafulla had set her foot there. was some one, an outside observer would have felt, some one watching, silent and unobserved, the interests of every one in the house; some one who did for others what the others should have done but omitted to do; some one who took care that the needy shall have food before asking for it, that the hard-worked should have rest before feeling weary, that the sick should have his medicine or his diet at the exact moment it was wanted; some who always lent a helping hand to the weak, had always a kind word for the sorrowful, always a word of sympathy for the wronged, always a word of encouragement for the honest and the good. Someone too, who always anticipated and prevented a jealous outbreak in the household, by providing that the cause of jealousy should not exist, some one who nipped the display of angry feelings in the bud, who caused quarrels to be made up as soon as they broke out; who promoted peace and love and good order among all. Nayan Tara's children, hitherto always ill-cared for and neglected, first felt the effect of Prafulla's presence. Prafulla made them her special charge, and soon converted them into a cleanly, healthy, peaceful and mutually loving set of little things. Nayan Tara herself ceased to growl, acknowledged the existence of a benevolent, a thoroughly loving spirit, which repel it as she might, was never weary of seeking her good, and acknowledged for; the first time in her life that she had a friend and then the influence of the master spirit under which she felt wrought a marvellous change in her. She now quarrelled less; her bursts of temper became less and less frequent, till they almost disappeared; she learnt even to be civil in her

speech; spoke to her husband with respect and affection; and submitted herself entirely to Prafulla's guidance. Prafulla's mother-in-law early discovered Prafulla's patience, industry and tact, and gradually made over to her hands, as the one next to her in rank, the management of the household, and spent her own time either in caressing her grand children or in the worship of gods. She found household affairs improve wonderfully under Prafulla's superintendence. There was more abundance, but less expenditure; there was less waste while the poor was better fed; the dairy produce was richer than it ever had heen; the children grew in health and beauty; the servants became cleanly, hardworking, orderly, and faithful, the cattle looked sleek and wellfed; every inch in the house was clean and neat; and all the while the drain on Haraballabh's purse diminished sensibly. Haraballabh's himself could not remain long insensible to the marvels wrought by his own despised daughter-in-law. He admired her and grew fond of her, and began to seek her counsel even in those graver matters which fell within his special province,—the management of his estates, his relations with those outside his household. He was always struck with the prudence and sagacity of her suggestions, and though often he stood aghast at the unflinching honesty of purpose which dictated them, he found that in the long run, her suggestions were also those which brought him the largest amount of revenue. There were now fewer disputes with other proprietors, less recurrency among the ryots; less fraud among the agents, and more punctual and abundant collection of the revenues. Haraballabh too followed the example of his wife and made over the management of his affair to Brajeswar. Brajeswar had caught the spirit of his wife, and under their joint management, Haraballabh gained in prosperity and affluence every year.

Extending now her influence beyond the narrow circle of her own home, Prafulla worked in the same style for all who lived within her reach. All felt her influence and willingly submitted to it. She was now universally felt to be the benefactor of all—the good and kind mother as all who knew her styled her.

Sagar, who had undertaken to watch her success, was so fascinated by it, that she now lived very frequently at her husband's house, often disobeying the commands of her parents to come and live with them. Prafulla found in her a most useful assistant.

If Prafulla ever had a quarrel, it was with Brajeswar. She felt it to be wrong that he should give all his love to her, and should have nothing but courtesy and kindness for Sagar and Nayan Tara. "Unless you learn to love them as you love me, I will not admit that you love me fully. For I have learnt to feel that they and I form one and the same being. What is painful to them is painful to me." These lectures however had little effect; everything else happened as she wished to happen—so marvellous was the influence of unswerving love for all, guided by high and serene intelligence; of the culture which the great Doctrine of 'Niskam Dharma' had imparted to her. Here was the abnegation of self—the asceticism which the Bhagabat Gita had taught her. She sought, not happiness, for that was what pertained to self-but work, which meant with her, work for others. And to the accomplishment of that work she brought an intelligence superb by nature, but improved by the highest culture. Bhavani Thakur had sought to fashion the true steel into a perfect weapon. A perfect weapon it now was-but alas for Bhavani Thakur! it did quite other and far nobler work than that for which he had intended it.

And of that great culture—theoretical and practical—none in Bhutnath ever knew. Few could ever divine that Prafulla could even read and write,—so little are the externals of knowledge necessary to the performance of our highest functions in life. True culture like solid gold, has no sound to give forth. Book-knowledge like hollow brass, resounds magnificently.

And now full of years, wealth and happiness Haraballabh breathed his last. The property devolved on Brajeswar of course. Sagar's father too died in the course of time. His wife refused to survive him. This world she said would be to her an intolerable solitude now that he was taken away. She had no son; she declined to stand longer

in the way of Sagar's happiness by keeping her separated from her husband; and she declined to live in dreary solitude of the sonless widow's life. So she sacrificed herself on her husband's funeral pyre. This brought Brajeswar an immense accession of property. Wealth rapidly multiplied itself under his careful management, guided by the genius of his wife, so much so that Prafulla now reminded her husband of the loan.

- "What loan?" asked her husband in surprise.
- "The fifty thousand rupees I lent you on board my vessel fifteen years ago. You can now afford to repay it. It is very small to you now?"
- "Gladly" answered her husband. "But what do you want to do with the money?"
  - "It is not time, " said she, " it must be paid back to the owner."
- "Who I remember" said Brajeswar, "is Krishna himself, I remember too your advice how to remit to him."
  - "The interest has to be paid," suggested his wife.
  - "Say it has doubled the principal" answered Brajeswar.
- "Krishna is not avaricious." said his wife, "but surely seeing that he has given you so much wealth and prosperity—".
- "Krishna's agents are very grasping, I see," said Brajeswar laughingly, "will two hundred thousand content him?"
- "I will be satisfied with it at present" said Prafulla. \Now how do you propose to remit the money?"
- "In a rather convenient way" answered the husband, "I will found an asylum for the destitute, and endow it."
  - "That will do," answered the wife.

Brajeswar built an asylum for the destitute, endowed it, placed an image of the Goddess of Plenty there, and called it 'Devi-Niketan'—that is, the abode of the goddess (Devi) of Plenty.

Devi had now many children whom she brought up with special care. To the boys she taught truth, manliness, courage—pretty much after the fashion Bhavani Pathak had followed in her case. To the girls she imparted the faminine culture which had been hers by nature

and which had been improved by the refining influence of her great love of the Pure and Holy.

And then full of years and happiness, at a ripe old age, Debi closed this life for a still nobler one—mourned by all as the "good and pious mother of all."

I have only a word to add regarding Bhavani Pathak. Now that the British Government had settled the country and stamped out crime, Bhavani's occupation was gone. He had no more wrongs to redress; the law had asserted itself and resumed its function. So he dispersed his men and betook to literature and philosophy. And pondering deeply on his past life in the seclusion and enforced idleness to which he found himself condemned, he found serious reasons to doubt whether he had moved in the right path. The doubts became stronger and stronger as he meditated on the purity of Him, whose nature the great system of philosophy of which he was such a master sought to expound. At last he was convinced. He had gone wrong. An atonement was needed to expiate his crimes. So he went and delivered himself up to the authorities. As no crime then capitally punishable was proved against him he was sentenced to transportation; he sailed cheerfully across the Sea and ended his days in banishment.